

#### 33-3季画



## শ্রীজগদানন্দ রায়-প্রণীত

'হভীয় সংস্করণ

গুলাকিক ই°ভয়ান পুপ্রস লিমিটেড্—এলাকাবাদ ১৯২০

网络沙漠 乳糖医

মূল্য ১৮০ এক টাকা বাংকা আন

### প্রাপ্তিস্থান

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্, এলাহাবাদ :

÷

হাঁওয়াৰ পাবলিশিং হাউদ, কলিকাভা

এলাংবান ইপ্রিমান প্রেম লিখিডেও চর্চন ই অপ্রেক্তিক বস্তু কড়ক মৃত্যুত্ত ও প্রকাশক



বিজ্ঞা পাঠক তুই-চারি পুঠা উল্টেখন বিশ্বনি বিশ্বনি পুস্তকথানি উভোদের জল্ঞা লেখা ছয় নাই। অব ব্যবস্থা জোতিষের গল্পে বড়ই আনন্দ পাইভান, ইচ্ছা ইইড সম্বয়ুদ্ধ তুইচারি জন ছেলেকে ডাকিয়া জোতিষের গল্প বিশ্বনি স্থানি বিশ্বনি সাধিটি প্রোচ্নি ব্যবস্থা পুন কবিবার চেন্টা কবিয়াছি। ভাই ভাবিতেছি, ছেলেদের মনের মত কবিয়া বহুখানি লিখিতে পারিলাম কি ন

ছেলেদের কথা জোতিবের বই লিখিতেছি জানিয়া আমেরিকার জ্লাগৃষ্টক মানমান্দিরের ভ্রনবিপাতে জোতিবী লাওবেল্ সাহের বড় দূরবাণে উঠানো গ্রহ-নক্ষরের মনেক গুলি ছবি পাঠাইয়াছিলেন। সেই ছবিবই কভকগুলি পুসকে স্থান পাইয়াছে। এই প্রযোগে লাওবেল সাহেবকে জাস্তুরিক কভজভা জানাইতেছি।

রক্ষচধ্যার্থন পাঞ্চিক্তেন আবিন :৩২২

শ্রীজগদানন্দ র ই।।

2 day (2.86) (2.86)



ফাদব.

যথন বইখানি লেখা ইইতেছিল, তথন কতক জংশ পড়িয়া আশ্রম বালকদের শুনাইথাছিলাম; ইহাতে তুমিই বেশি আনন্দ পাইয়াছিলে। যথন তুমি রোগ-শ্যায় শ্যান, বই ছাপা হইল কিনা, তথনো সন্ধান লইয়াছিলে। এখন তুমি পরলোকে; বড়ই আক্ষেপ হইতেছে, ছাপা বই তোমার হাতে দিতে পারিলাম না। তাই আৰু এখানি তোমার নামে উৎসর্গ করিলাম।

ভোমার মণাই

| feet               | গতা            |
|--------------------|----------------|
| विकटामित्र कृषा    | ३ १९           |
| নীহারিকঃ           | · २ <b>৮</b> ১ |
| গ্যা ভগতের উৎপদ্ধি | २৮⁴            |
| নক-⊈-(চনা          | 2.20           |
| আমান্দের কোটিত্র   | <i>≎</i> ఏ €   |



# সচী

| ৰিবহ                               |  | MORTE      |
|------------------------------------|--|------------|
| শামাদের পৃথিবা                     |  | 5          |
| গ্ৰহ-উপগ্ৰহ                        |  | 36         |
| <del>সূৰ্বা</del>                  |  | 29         |
| সূর্যোর কলম্ব                      |  | ઇક         |
| পূর্যার গ্রহণ                      |  | e.         |
| পূর্যোর বর্ণমন্ত্রল                |  | 15         |
| পূর্বের ছটা মঞ্জ                   |  | 4 %        |
| সূর্বোক ও ভাপ                      |  | 58         |
| মহাপ্রক্ষ                          |  | **         |
| 514                                |  | 45         |
| চাদের আয়েয় পর্বত                 |  |            |
| চাঁদের উপরকার অবস্থ                |  | <b>b</b> 2 |
| চাঁদের কলঙ্ক                       |  | 2.         |
| হাঁদের কলা                         |  | 24         |
| <b>जिल्ला अह</b> न                 |  | >•৩        |
| টাদে মাৰুৰ আছে কি গ                |  | ) • b      |
| <b>ठाँ</b> रमञ्जास्त्र मिया-ब्राडि |  | 333        |
| চামের মৃত্যু                       |  | >>4        |
| পুৰিবীর মৃত্যুতঃ                   |  | 466        |
| मार्शन (कारे वह                    |  |            |

| বিষয়                  |           |       |       | পত্ৰাঞ্চ       |
|------------------------|-----------|-------|-------|----------------|
| বুধ                    |           |       |       | <b>&gt;</b> ૨૭ |
| 70.00                  |           | •     |       | 298            |
| ম <b>ক্</b> ল          |           |       |       | >8€            |
| মঙ্গলের চাদ            |           |       | ····  | 606            |
| সুর্য্যের বড় গ্রহ     |           |       |       | ১৬৫            |
| গ্রহকণিকা              |           |       |       | <b>&gt;6</b> 6 |
| বৃহস্পত্তি             |           |       |       | >90            |
| বৃহস্পতির 5াদ          |           |       |       | >99            |
| শনি                    |           |       |       | 240            |
| শনির চক্র              |           |       |       | 7445           |
| শনির চাঁদ              |           |       | • • • | 727            |
| ই <b>উরেন</b> স্       |           |       |       | 386            |
| নেপচুন্                |           | •     |       | ર • ૯          |
| <b>ध्</b> मत्कञ्       |           |       |       | २५७            |
| হালির ধ্মকেতৃ          |           |       |       | २२६ .          |
| ধ্মকেতুর আকৃতি-প্রকৃতি | 5         |       |       |                |
| উ <b>ন্ধাপিণ্ড</b>     |           |       |       | 5              |
| নক্ষত্ৰ                |           | * * - |       | ≥ € €          |
| নক্ষতদের সংখ্যা        |           |       |       | २७०            |
| नक्ष्यान्त्र प्राप     | * -       |       |       | २७२            |
| নক্ষত্ৰদে 🗸 অবস্থা     |           |       |       | ર કહ           |
| ধমক নক্ত               |           |       | ,     | ₹ 36 9         |
| নক্ষত্ৰদের আলো বাড়ে ব | হমে কেন গ |       | . • • | २७৯            |

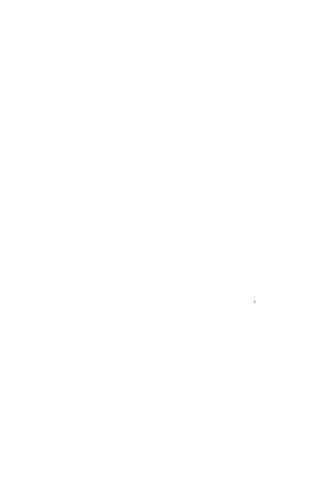

#### প্রহ-নক্ষত্র

# আমাদের পৃথিবী

ভো তি স্থা বালেন, আকাশে যে হাজার হাজার ছোট-বড় নক্ষত্র আছে, আমাদের পৃথিবী তাহাদেরি মত একটি। সূর্য্য এবং বড় বড় নক্ষত্র যেমন সর্ববদাই সরম থাকিয়া জ্বলিতেছে, পৃথিবী অবশ্যই সে-প্রকার জ্বলিতেছে না। ইহার ভিতর গরম থাকিলেও উপর বেশ ঠাগুা হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যের আলো আসিয়া পৃথিবীতে পড়িলে, পৃথিবী সেই আলোতে আলো পায়। পৃথিবী ছাড়িয়া যদি তোমরা চাঁদে বা নিকটের কোনো নক্ষত্রে গিয়া দাঁড়াইতে পার, ভবে সেখান হইতে সূর্য্যের আলোতে আলোকিত এই পৃথিবীকে চাঁদের মত উজ্জ্বল দেখিবে।

এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, যে প্রকাণ্ড পৃথিবীর উপরে আমরা বাস করিতেছি, তাহার আকার কি রকম ?

খোলা মাঠের মাঝে দাঁড়াইরা চারিদিকে তাকাইলে মনে হর, যেন পৃথিবীটা আমাদের ফুট্বল্খেলার মাঠের মত সমতল। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তাহা নয়। পৃথিবী কখনই ফুট্বলের মাঠের মত সমতল নয়,—ইহা ফুট্বলেরই মত গোল।

মনে কর, একটা বড় টেবিলের উপরে তুইটি পিপীলিক। মিষ্টাল্লের খোঁকে ঘুরিয়া বেড়াইছেছে। টেবিল সমতল,

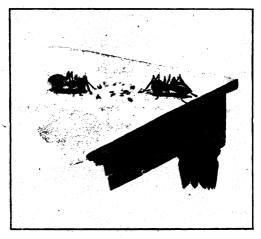

টেবিলের উপরে ছুইট পিশীবিকা নিষ্টারের থোকে ঘূরিয়া বেড়াইন্ডেছে

এদিকের পিশীবিকা ওদিকের পিশীবিকাকে দেখিত পাইবে
না কি ?—নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে।

এখন মনে করা বাউক্ বেন একটা ফুটবল সূতা দিয়া

ঝুলাইরা রাখা গিরাছে এবং ভাষার উপরে ছুইটি পিপীলিক। ছাড়িয়া দেওরা হইরাছে। ছবিটি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে,



ফুটবলের উপরে ছুইটি পিপীলিকা

তুইটি পিপীলিকা একই বলের উপরে আছে, কিন্তু কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না।

আবার মনে কর, যেন নীচেকার পিপীলিকা উপরের পিপীলিকার সহিত দেখা করিতে উপর দিকে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখানে অবশ্যই চুইয়েরই দেখা-শুনা হইবে; কিন্তু হঠাৎ হইবে না। উপরের পিপীলিকাটি প্রথমে নীচের পিপীলিকার সেই লখা লখা শুঁরো চুটি দেখিতে পাইবে। তার পরে ভাহার দেহের সর্ববাংশই দেখিতে পাইবে।

বে-সকল সাঁকোর উপরকার রাস্তা হাতীর পিঠের মড ঢালু, ভাহাতেও ঠিক আগেকার মত ব্যাপার দেখা বায়।

মনে কর, একটি লোক এইরকম একটা গাঁকোর এক। প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে এবং অপরপ্রান্ত হইতে একটা গাড়ী সাঁকোর উপরে আদিতেছে। লোকটি প্রথমে গাড়ীখানা দেখিতে পাইবে না। কারণ, সাঁকোর ঢালু অংশ দৃষ্টি আট্কাইয়া দিবে। ইহার পরে গাড়ী সাঁকোর উপর অগ্রসর হইতে থাকিলে, প্রথমে গাড়োয়ানের পাগড়ীটা, তার পরে গাড়ীর ছাদ এবং সকলের শেষে গাড়ী, গরু ও চাকা নজরে পড়িবে।

তোমরা যদি কলিকাতায় ভাগীরখীর উপরকার হাওড়ার পুল দেখিয়া থাক, তবে ঐ কথাগুলি বেশ বুঝিবে। এই পুলের উপরকার রাস্তা হাতীর পিঠের মতই ঢালু। কলিকাতার দিকের রাস্তায় দাঁড়াইয়া যদি হাওড়া ফেশনের গাড়ীগুলা কি-রকমে আসিতেছে দেখ, তবে প্রথমে গাড়ীগুলাকে দেখিতেই পাইবে:না। তার পরে সেগুলি ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকিলে, একএকটু করিয়া শেষে তাহাদের সর্ববাস দেখিতে পাইবে।

আমাদের পৃথিবী যে হাতীর পিঠের মত সতাই ঢালু, তাহা ঐ-প্রকার পরীক্ষাতেই স্পষ্ট বুঝা গিরাছে।

সহরের মধ্যে বা অপর জায়গায় এই পরীক্ষা করা যায় না, কারণ ঘর-বাড়ী পাহাড়-পর্বত সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরীক্ষার ব্যাঘাত জ্যাইয়া দেয়। সমুদ্রই এই পরীক্ষার



একটা ছোট নদী। থাধার উপরে একটো সাঁকো। সাঁকে ায় এক আলোক হৈতৈও একটি লোক ও অধ্যয় প্রান্ত স্থাকে। এক বানি সাড়ী সাকোষ ভিশার অধিনতেছে।

উপযুক্ত স্থান! সেখানে বর-বাড়ী নাই, পাহাড়-পর্বত প্রায়ই দেখা যায় না; বৃহৎ জলরাশি চারিদিকে ধৃ ধৃ করে। জাহাজে চড়িয়া যখন সমুদ্রের উপর দিয়া যাওয়া যায়, তখন খ্ব দূরের জাহাজগুলিকে দেখা যায় না। পৃথিবীর উপরটা হাতীর পিঠের মত ঢালু, তাই ঐ ঢালু অংশ মাঝে দাঁড়াইয়া থাকিয়া দূরের জাহাজগুলিকে আড়াল দিয়া রাখে। তার পরে সেগুলি যতই নিকটে আসিতে থাকে, একে একে তাহাদের সকল অংশই নজরে পড়ে। প্রথমে জাহাজের চোঙ কিংবা মাস্তল দেখা যায়, তার পরে জাহাজের কান্রাইত্যাদি এবং সকলের শেষে তাহাদের তলাটা নজরে পড়ে।

ফুট্বলের পরীক্ষাতেও আমরা উছাই দেখিয়াছিলাম।
নীচের পিশীলিকা যখন উপরের পিশীলিকার সহিত দেখা
করিতে চলিয়াছিল, তখন তাহাদের মধ্যে হঠাৎ দেখা-শুনা হয়
নাই। প্রথমে তাহার শুঁরো দেখা গিয়াছিল, তার পরে আরো
অপ্রসর হইলে তাহার পা-শুলি-পর্যাস্ত ক্রেমে ক্রেমে দেখা
গিয়াছিল। সাঁকোর উপর দিয়া গাড়ী আসার উদাহরণেও
আমরা ঐ-রকমটাই দেখিয়াছিলাম। গাড়ীর সকল অংশ
একেবারে দেখা যার নাই; প্রথমে গাড়োয়ান, তার পরে গাড়ীর
ছাল, তার পরে গরুর মাধা এবং শেষে গাড়ীর সকল অংশ
দেখা গিয়াছিল। খোলা সমুদ্রের উপর দিয়া আহাক্রের
যাওয়া-আসাতেও ঐ-প্রকার দেখা গেল। কাক্রেই খীকার
করিতে হইতেছে, আমাদের পৃথিবীটা ফুট্বলের মত চালু।

তু'চার মাইল জমিতে এই ঢাল বুঝা যায় না; সমুদ্রের মাঝে জাহাজের উপরে দাঁড়াইয়া যথন অনেক দুরের জাহাজকে আসিতে দেখা যায়, তখনি উহা জানা বায়।

ফুট্বলের বেড় মাপিলে তাছা দেড় ফিট্ বা ছুই ফিটের
অধিক হয় না; কিন্তু পৃথিবীর বেড় প্রায়় পঁচিশ হাজার
মাইল এবং মাটির ভিতর দিয়া মাঝখানটা মাপিলে প্রায় চারি
হাজার মাইল হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের পৃথিবীকে ফুট্বলের
সঙ্গে তুলনা করা গেল বটে, কিন্তু এই ফুট্বলটি যে কত বড়
তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। তার উপরে
আবার পশুতেরা বলেন, বিনা সূতায় ফুট্বলকে আকাশে
ঝুলাইয়া রাখিলে যেমন হয়, আমাদের গোলাকার বছৎ
পৃথিবীটি ঠিক সেই-রকম আকাশে বিনা-সূতায় ঝুলিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। আমরা পৃথিবীর উপরকার ক্ষ্ম প্রাণী,
কাজেই আমরাও পৃথিবীর ঘাড়ে চাপিয়া ছুটিয়া চলিয়াছি।

ভোমর। হয় ত ভাবিতেছ, পৃথিবী যে সত্যই চলিতেছে তাহার প্রমাণ কোথায় ?—ইহার প্রমাণ আছে। গাড়ী, নৌকা বা প্রীমারে চাপিয়া চলিবার সময়ে চাকার শব্দে, জলের শব্দে এবং ভাহার হেলা-দোলাতে আমরা বুঝিতে পারি, যে আমরা চলিতেছি। পৃথিবী চলিবার সময়ে সে-প্রকার কাঁপুনি দের না, হেলে না, দোলে না এবং শব্দও করে না; কাজেই আমরা পৃথিবীতে চাপিয়া চলিরাও বুঝিতে পারি না বে, আমরা চলিতেছি। মহাসমুদ্রের মাঝে যদি এমন

একখানি ষ্টীমারে চড়িয়া বাওয়া যার বে, বাহার কলের ঝন্ঝানি নাই, ছেলা-দোলা নাই, তাহা হইলে বেমন আমরা বুঝিতে পারি না যে, ষ্টীমার চলিতেছে কি দাঁড়াইয়া আছে, তেমনি নিঃশব্দ অচঞ্চল পৃথিবীর উপরে চড়িয়া দৌড়াদৌড়িকরিয়াও আমার তাহার চলা বুঝিতে পারি না। এই কথাটা পুব অন্তুত, কিন্তু অন্তুত হইলেও সম্পূর্ণ সত্য।

প্রাতে বিছান। ছাড়িয়া উঠিলেই আমর। সূর্যাকে
পূর্ববিদকে আকাশের গায়ে দেখিতে পাই। তার পরে ষত
বেলা বাড়িতে থাকে, সূর্য্য তত আকাশের উপরে উঠিতে
থাকে; শেষে বারোটার পরে পশ্চিমে হেলিয়া সন্ধার সময়ে
পশ্চিম আকাশে সূর্য্য অস্ত যায়। রাত্রিতেও দেখা যায়,
চাঁদও সেই রকম করে। চাঁদ যেখানেই থাকুক্, এক-একটু
করিয়া পশ্চিম দিকেই চলিতে থাকে এবং শেষে পশ্চিম
আকাশে অস্ত যায়। কেবল চাঁদ নয়, রাত্রিতে যে-সকল
ছোট-বড় নক্ষত্র আকাশে উদিত হয়, তাহারাও পূর্ববিদক্
হইতে ধীরে বীরে চলিয়া পশ্চিমে অস্ত যায়।

চক্র, সূর্ব্য এবং নক্ষত্রদের এই পূর্বব হইতে পশ্চিমে গিয়া অন্ত বাইবার কারণ তোমরা বলিতে পার কি ? পাখী বেমন আমাদের বাড়ীর পূর্ববিদিকের আম গাছ হইতে উড়িয়া মাথার উপর দিয়া চলে এবং শেবে পশ্চিম দিকের বটগাছে গিয়া বসে, চক্র সূর্ব্য এবং নক্ষত্রগুলি কি সেই-রকমে আকাশের উপর দিয়া উড়িয়া চলে ? ইহারা পূর্বব হইতে

সভাই যে পশ্চিমে চলিয়া অন্ত যায়, ভাষা অস্থীকার করা বার না, কারণ, ইহা আমরা নিজের চোখেই দেখিতে পাই। কিন্তু পণ্ডিভেরা বলেন, ঠিক উল্টা কথা। ইহারা বলেন, সূর্য্য ও নক্ষত্রেরা আকাশে স্থির হইরা দাঁড়াইরা আছে; আমাদেরপৃথিবীই কেবল লাটুর মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক গোলাকার পথে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরপাক্ খাইভেছে। ইহাতেই সূর্য্যের ও নক্ষত্রদের উদর-অন্ত দেখা যায়।

বোধ হয় এই কথাটা বুঝিলে না। আছে। মনে কর, তুমি বেন সূর্য্য হইয়া এক জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইলে এবং ভোমার বন্ধু ধরণীকে বলিলে, "আমার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াও।" ধরণী ভোমাকে ঘুরিয়া বেড়াইও লাগিল। এখন যেন ভুমি ভাহাকে বলিলে, "উহুঁঃ। হ'ল না। ভুমি নিজে ঘুরপাক খাও এবং সজে সজে আমার চারিদিকে ঘুরে বেড়াও।" ধরণীর খুব ঘুর লাগিল বটে, কিন্তু মনে কর, যেন সে ভোমার কথায় নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে ভোমার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল এবং ভূমি মাকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আমোদ দেখিতে লাগিলে।

এই ঘুরপাক-খেলা হইতে বুঝা বাইতেছে বে, তুমি
ফির আছ, ধরণীই ঘুরিতেছে। পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথিবীকে
লইরা আমাদের সূর্য্য মহাকাশে এই-রকম একটা ঘুরপাক খেলা করে। সূর্য্য তোমারি মত আকাশে হির হইরা দাঁড়াইরা থাকে এবং আমাদের পৃথিবী ধরণীর মত সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেবল ঘুরিয়া বেড়ানো নয়, ধরণী যেমন নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে ভোমার চারিদিকে ঘুরিয়াছিল, আমাদের পৃথিবীও ঠিক সেই-রকমেই নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে সুর্গ্যকে প্রদক্ষিণ করে।

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

মনে কর, যেন একটি পরিকার টেবিলের মাঝে একটা লাটপু বাধিয়া, সেই টেবিলের উপরেই একটা লাটু বুরানো যাইতেছে। এখন যদি এই লাটুকে ল্যাম্পের চারিদিকে চালাইয়া লওয়া হয়, তবে আমাদের সেই বুরপাক-খেলার ধরণীর মত লাটু নিজে বুরিতে বুরিতে ল্যাম্পের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে। পশুতেরা বলেন, সূর্য্য ল্যাম্পের মত দ্বির ইইয়া আকাশে দাঁড়াইয়া আছে; আমাদের পৃথিবীটাই কেবল নিজে বুরপাক খাইতে খাইতে সূর্য্যের চারিদিকে দিবারাত্রি ঘুরিয়া মরিতেছে। ধরণী হয় ত এক মিনিটে তোমার চারিদিকে বুরিয়া আসিতে পারে, কিস্তু পৃথিবী এই রক্ষমে সূর্য্যকে প্রদক্ষণ করিতে তিনশত প্রয়্যটি দিন লয়।

পশ্চিতেরা এ-সব কথা স্থির করিয়াছেন বটে, কিন্তু কি-রকমে স্থির করিলেন, এখন তাহাই তোমাদিগকে বলিব।

আমরা বখন রেলের গাড়ীতে চড়িরা কোনো স্থানে বাই, তখন পথের পার্শের তারের বেড়া, টেলিগ্রাফের থাম ও গাছ-পালার দিকে তাকাইলে মনে করি, আমরা বেদিকে বাইডেছি, পথের ধারের ঐ জিনিবগুলা যেন ঠিক তাহার উন্টা দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। নৌকায় চড়িয়া যখন বাওয়া বায়, তখন।
নদীর ধারের গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী ও ঘাটে-বাঁধা নৌকাগুলিকেও ঐ-রকম উপ্টা দিকে চলিতে দেখা বায়। বলা
বাহল্য, ঘর-বাড়ী ও গাছ-পালা চলে না, চলি আমরাই। কিন্তু
মনে হয়, যেন পথের পাশের সব জিনিষ্ট ছটিয়া চলিয়াছে।

পণ্ডিতের। আমাদের চোখের এই ভুলটাকে দেখিয়া বলেন, আমরা যেমন রেলের গাড়ী বা নৌকায় চড়ি, আমরা সকলেই দেই প্রকারে পৃথিবীতে চড়িয়া বদিয়া আছি। কিন্তু পৃথিবী স্থির নাই, সে আমাদের ঘাড়ে লইয়া লাটুর মত বন্-বন্ করিয়া ক্রমাগত পশ্চিম হইতে পূর্বন দিকে খুরিতেছে। কাজেই, সূর্য্য তারা প্রভৃতি যে-সকল জিনিষ আকাশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদিগকে আমরা উল্টাদিকে অর্থাৎ পূর্বব হইডে পশ্চিম-দিকে চলিতে দেখি।

গাড়ী বা নৌকায় চড়িলে যাহা দেখিতে পাই, পৃথিবীর
মত একটা প্রকাশু গাড়ীতে চড়িলে যে, আমরা ভাহাই
দেখিতে পাইব, এ-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই হইতে পারে না।
আমরা পূর্বের বলিয়াছি, গাড়ী বা নৌকা যখন ঝাঁকুনি না
দিয়া নিঃশব্দে চলে, ভখন চোখু বুজিয়া বসিয়া খাকিলে,
চলিতেছি কি না ভাহা আমরা বুরিতে পারি মা। জানালায়
উঁকি দিলে যখন দেখা যায় যে, পথের পাশের গাছ-পালা বা
নদীর ধারের ঘর-বাড়ী চলিতেছে, ভখন এই সব দেখিয়াই ঠিক
করিতে হয় যে, গাড়ী বা নৌকা চলিতেছে। পৃথিবী ঝাঁকুনি

না দিয়া তাহার উপরকার মাসুষ-গরু, ঘর-বাড়ী ও পাহাড়পর্বতকে বুকে লইয়া নি:শব্দে লাটুর মত ঘুরিতেছে, কাজেই
পৃথিবীর ঘোরা আমরা বুঝিতে পারি না। পথের ধারের
গাছ-পালা স্থির আছে, কি চলিতেছে দেখিয়া যেমন আমরা
গাড়ী চলিতেছে কি না বুঝিয়া লই, এখানেও তেমনি
আকাশের চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রেরা চলিতেছে কি না দেখিয়া,
পৃথিবী চলিতেছে কি না বুঝিতে হয়। কিন্তু প্রতিদিনই সূর্য্য
পূর্বের উদিত হইয়া পশ্চিমে অন্ত ঘাইতেছে এবং রাত্রিতেও
নক্ষত্রেরা দলে দলে পূর্বে হইতে পশ্চিমে ড্বিতেছে। কাজেই
স্মীকার করিতে হয় যে, আমাদের পৃথিবী পশ্চিম হইতে
পূর্বেপাকে লাটুর মত ঘুরিতেছে বলিয়াই, তাহাদিগকে আমরা
পূর্বর হইতে পশ্চিম দিকে চলিতে দেখিতেছি।

সূর্য্যের উদয় হইলে দিন হয় এবং তাহা অন্ত গেলেই রাত্রি হয়। কাজেই সূর্য্য আমাদের দিন ও রাত্রির কারণু, এ-কথা আমরা স্পাইট বুঝিতে পারি। পৃথিবী লাট্টুর মত ঘুরপাক থায় বলিয়াই যে, দিন-রাত্রি হয়, তাহা এখন বুঝা যাইবে।

মনে করা বাউক, ধেন টেবিলের উপরে একটা ল্যাম্প্ জ্লিডেছে। এটা বেন আমাদের ছোট সূর্য্য। সূর্য্য ধেমন আকাশের মাঝে দাঁড়াইয়া তাপ ও আলোক ছড়ায়, টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া ল্যাম্পও চারিদিকে সেই প্রকারে তাপ ও আলোক ছড়াইডেছে।

ভার পরে মনে করা যাউক, এই ল্যাম্পেরই পাশে

একটা বড় রক্ষের লাটু, তার হুলের উপরে দাঁড়াইয়া বন্-বন্ করিয়া ঘুরিভেছে। এই লাটু যেন আমাদের পৃথিবী। ইহারি উপরে যেন আমাদের ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর সব



টেবিল-ল্যাম্প ও লাট্ট

দেশ ও নদ-নদী পাহাড়-পর্বত সকলি রহিয়াছে। লাটু,ও ঘুরপাক-খায়, পৃথিবীও ঘুরপাক খায়, কালেই লাটু,কে পৃথিবী বলিয়া মনে করা ভুল হইল না।

এখন ছবির দিকে একবার তাকাইলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে, লাটুর যে আধখানা ল্যাম্পের আলোর দিকে আছে, কেবল তাহাতেই আলো পড়িতেছে; পিছনের দিকটায় একেবারে অক্ষকার। লাটু বদি ক্রমাগত না ঘ্রিয়া স্থির হইরা দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহা হইলে চিরদিন ধরিয়া উহার এক অংশের উপরেই আলো পড়িত। কিন্তু লাটু, স্থির নাই; কাজেই বে আধখানায় এখন আলো পড়িতেছে, একটু পরে তাহাই পিছনে সিয়া অক্ষকারে ভুবিতেছে এবং বাহা পিছনের অক্ষণারে ছিল, তাহা ল্যাম্পের সম্মুখে আসিয়া আলোকিত হইতেছে।

এখন লাটুর আলোয় থাকাকে যদি দিন ধরা যায় এবং

আক্ষকারে যাওয়াকে রাত্রি বলা যায়, তাহা হইলে স্পক্ট বুঝা

যাইতেছে যে, লাটুর প্রত্যেক অংশে একবার দিন হইয়া

একটু পরেই রাত্রি হইতেছে। আমাদের পৃথিবী সতাই একটা

বড় লাটুর মত ঘুরপাক খাইতেছে এবং স্থা মাঝখানে

দাঁড়াইয়া একটা প্রকাণ্ড ল্যাম্পের মত আলো দিতেছে।

কালেই

পৃথিবীর প্রত্যেক অংশ একবার আলোকিড হইয়া

বে, ক্রেই অক্ষকারে ভুবিতেছে, তাহা সহজে বুঝা যায় না কি ?

ঠিক এই-রকমেই দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর

দিন চিরকাল ধরিয়া পৃথিবীতে চলিয়া আসিতেছে। পৃথিবী

একবার ঘুরপাক দিতে চবিবশ ঘণ্টা সময় লয়। এই জয়্য

আমাদের দিনরাত্রির পরিমাণ চবিবশ ঘণ্টা সময় লয়। এই জয়্য

আমাদের দিনরাত্রির পরিমাণ চবিবশ ঘণ্টা।

ছবিতে লাটু, তাহার হুলের উপরে ঠিক্ সোলা হইরা ঘুরিতেছে না। পৃথিবীও তাহার মেরুদণ্ডের উপর ঠিক সোলা হইরা ঘুরে না। তোমাদের খেলার লাটু যেমন কথনো কথনো ঘাড় বাঁকাইয়া ঘুরে, পৃথিবী ঠিক সেই-রকমেই ঘাড় বাঁকাইয়া ঘুরপাক খায়। গ্রীত্মকালের দিন যে কিরূপ দীর্ঘ এবং শীতকালের রাত্রি যে কত বড়, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের উপরে বাঁকিয়া ঘুরপাক খায় বলিয়াই, দিন-রাত্রির পরিমাণের এই-রকম কমিবেশি হয়। তা ছাড়া, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর যে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রির কথা তোমরা গয়ে শুনিয়াছ, তাহাও পৃথিবী ঘাড় বাঁকাইয়া ঘুরে বলিয়া হয়।

পৃথিবীর মেরুদণ্ড কতটা বাঁকিয়া থাকে, তোমাদের কুলের একটা গ্লোব্দেখিলেই তাহা বৃঝিবে। আমারা এখানে সেই গ্লোব্লইয়াই দুখানা ছবি দিলাম।



লাপ্ও লাে্— ফ চিত্ৰ প্রথম ছবিথানিতে একটি লাাম্প জলিতেছে এবং

ল্যাম্পের পাশে শ্লোব্রহিয়াছে। ল্যাম্প্রেন সূর্য্য এবং শ্লোব্রেন ভোমাদের পৃথিবী।

শ্রোব্ পৃথিবীরই মত মেরুদশু বাঁকাইয়া আছে বলিয়া,
ল্যাম্পের আলো উহার উপরের মেরু-প্রদেশকে আছের
করিয়া বহিরাছে। এখন যদি তোমরা গ্রোব্টিকে বন্-বন্
করিয়া ঘুরাইতে থাক, তাহা হইলে দেখিবে, ঘুরপাক
খাওয়ার সময়ে উহার উপরকার মেরুপ্রদেশ কখনই
অক্ষকারের মধ্যে যাইবে না। পৃথিবী যথন এই-রকম অবস্থায়
দাঁড়াইয়া ঘুরপাক খায়, তখন তাহারো উত্তর মেরুতে রাত্তির
অক্ষকার আসে না। এজন্য সেখানে বহুকাল রাত্তি হয় না।



লাম্প্ও মোন্—ংর চিত্র বিতীয় চিত্রে দেখিতে পাইবে, গ্লোবের উপর দিকের মেকতে অন্ধকার আসিয়া পড়িয়াছে। পৃথিৰী বখন এই-

রকম অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় তখন তাছারো উত্তর-মেরুতে অন্ধকার আসে। এই অবস্থায় ঘুরপাক খাইতে থাকিলে একটুও দিনের আলো উত্তর মেরুতে আসিয়া পড়েনা। মেরু-প্রদেশে এই রকমে অনেক দিন ধরিয়া রাত্রিই চলে।

তাহা হইলে বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিতেছ. পৃথিবী ঘাড় বাঁকাইয়া ঘুরপাক খায় বলিয়াই দিন-রাত্রির পরিমাণের এত কমিবেশি হয়। প্রতিবৎসরে গ্রীম্ম বর্ষা প্রভৃতি যে-সব ঋতু পৃথিবীতে একে একে দেখা দেয়, ভাহারাও কতকটা ঐ কারণে পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। দিন বড় হইলে মাটি-পাথর খুব গরম হয়; তখনকার ছোট রাত্রিতে মাটি-পাথর তাপ ছাড়িয়া ঠাণ্ডা হইতে পারে না, কাল্ডেই থুব গ্রীম হয়। ইহাই গ্রীমকাল। যথন দিন ছোট হয়, তখন মাটি-পাথর গরম হইতে না হইতে রাত্রি আসে এবং বড় রাত্রিতে পৃথিবীর সব জিনিস ভয়ানক ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। ইহাই শীতকাল। এই কারণ ছাড়া, ঋতু-পরিবর্তনের আরো অনেক কারণ আছে। তোমরা যখন প্রাকৃতিক ভূগোল পড়িবে, তখন সেগুলি বুঝিবে।

## গ্রহ-উপগ্রহ

আন্সক্রা এপর্য্যস্তু\*কেবল পৃথিবীর কথাই বলিলাম। পৃথিবী ছাড়া আমাদের জানা-শুনা আর যে-সকল তারা আকাশে আছে, এখন একে একে তাহাদের কথা বলিব।

আমরা পূর্বের দেখিয়াছি, আমাদের পৃথিবী লাটুর মত নিজে যুরপাক খাইতে খাইতে প্রায় তিনশত পঁয়ষটি দিনে সূৰ্য্যকে ঘুরিয়া আদে। কিন্তু তাই বলিয়া একা পৃথিবীই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে না। পৃথিবী ছাড়া আরো <del>সাত</del>ি ছোট-বড় পৃথিবীর মত নক্ষত্র সর্বর্দা সূর্য্যের চারিদিকে প্রায় গোলাকার পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের সবগুলিই যে, কাছাকাছি থাকিষ্ণা সূৰ্য্যকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে তাহা নয়। কেহ সূর্য্যের খুব কাছে আছে; কেহ আরো একটু দূরে আছে; কেহ-বা অনেক দূরে আছে। আকাশের একটা প্রকাণ্ড স্থান জুড়িয়া ইহারা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং সূর্য্য মাঝে দাঁড়াইয়া আছে। কাহারো এমন সাধ্য নাই যে, ঘোরা বন্ধ রাথিয়া একটু দাঁড়ায়। চোখে ঠুলি-বাঁধা গরু বেমন ঘানীর চারিদিকে অবিরাম ঘুরিয়া বেড়ায়, সূর্য্যের চারিদিকে সেই-রকম আট্টা পৃথিবী দিবারাত্রি পাক খাইতেছে। ঘানীর বলদ দড়াদড়ি দিয়া ঘানীর সঙ্গে বাঁধা থাকে। অবশ্য এই পৃথিবীগুলাকে সূর্য্য দড়াদড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখে নাই; কিন্তু সূর্য্যের আকর্ষণ আছে এবং সেই আকর্ষণই দড়াদড়ির কাজ

করে। কাছারো এমন সাধ্য নাই যে, সূর্য্যের আকর্ষণ না মানিয়া একটু এদিক্-ওদিকে যায়। চুস্কুক যেমন লোছাকে টানিয়া রাথে, এই টান যেন সেই রকমের।

আমাদের পৃথিবী এবং আরো যে নার্ভিটা তারা সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, জ্যোতির্বিবৎ পণ্ডিতেরা তাহাদের এক-একটা নাম দিয়াছেন। খুব কাছে থাকিয়া যেটি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহার নাম বুধ ; তার পরে শুক্র এবং তার পরেই আমাদের এই পৃথিবী। পৃথিবী যে-পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহার বাহিরে মঙ্গল বহস্পতি শনি ১৫ জুটো ইউরেনাস্ এবং নেপ্চ্ন্পের শর দূরে দূরে থাকিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাহা হইলে বুধু শুক্র পুথিবী মঙ্গল এই শুনে নামানি বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস্ এবং নেপ্চুন্ এই আটটিই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আকাশে যে হাজার হাজার নক্ষত্র আছে, তা্হাদের সকলে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে না, কেবল এই আহিটিই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই জন্ত জ্যোতিধীরা এগুলির একটা পৃথক্ নাম দিয়াছেন। ইঁহারা েশ্ধুন বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস্ সকলকৈই গ্ৰহ বলিয়া থাকেন।

গ্রহ ছাড়া আকাশে যত ছোট-বড় আলোকের বিন্দু দেখা যায়, তাহারা সকলেই নক্ষত্র বা তারা। ইহাদের সঙ্গে আমাদের সূর্য্যের কোনো সম্বন্ধ নাই। এরা নিজেরাই একটা একটা প্রকাণ্ড সূর্য্য এবং তাহাদের রাজ্য সূর্য্যের রাজ্য হইতে

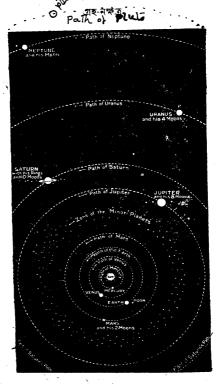

্মৌরজগ্রু — গ্রহণারের প্রচ

আমরা দেখিতে পাই, যেখানে ছটো রাস্তা কাটিয়া চলিয়াছে সেখানে গাড়ীতে গাড়ীতে, মানুষে গাড়ীতে ধাকা লাগার সম্ভাবনা থাকে।

মনে কর, তোমাদের বাজারের মধ্যে যে চৌরাস্তা আছে, তাহার একটা রাস্তা ধরিয়া একটা গরুর গাড়ী এবং আর একটা রাস্তা ধরিয়া একটা ঘোড়ার গাড়ী ঠিক চৌমাধার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই অবস্থার যদি একখানা গাড়ীর গাড়োয়ান ভাহার গাড়ীকে না থামার বা পাশ কাটাইয়া গাড়ীখানিকে না চালায়, ভাহা হইলে মহাবিপদ উপস্থিত হয়; গাড়ীতে গাড়ীতে ধাকা লাগে!

পৃথিবীর পথ যদি শুক্রের বা মঙ্গলের পথকে কাটিয়া চলিত, তাহা হইলে ঠিক এই-রকম বিপদেরই সম্ভাবনা থাকিত। তথন হয় ত এমন দিন আসিত, যখন তুই পথের চৌমাথায় পৃথিবী, শুক্রের বা মঙ্গলের মুখোমুখী আসিয়া পড়িত এবং একটা অপরটাকে ধাকা দিয়া একবারে চুরমার হইত; ভগবান কোনো গ্রহের পথের উপরে অস্থ্য গ্রহের পথকে মিলিত হইতে দেন নাই, তাই গ্রহের। বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া সূর্যোর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

গ্রহ ও উপগ্রহদের চলা-ফেরার মধ্যে আর একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। কোনো গোলাকার পথে ঘুরিতে গোলে বাঁ-দিক থেকে ভানদিকে অথবা ভানদিক থেকে বাঁ-দিকে ঘুরা যায়। ঘড়ির কাঁটা গোলাকার পথে দিবারাত্রি খুরিয়া বেড়ায়। যদি একটু ভাবিয়া দেখ, তাহা ইইলে স্পাইত বুঝিতে পারিবে, দুটো কাঁটাই বাঁ-দিক হইতে ডান দিকে খুরিতেছে। বড় আশ্চর্যোর বিষয়, বৄধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল প্রশৃত্তি যে আটিট গ্রহ স্থাকে মাঝে রাখিয়া গোলাকার পথে খুরিতেছে, তাহারাও ঘড়িয় কাঁটার মত একমুখো ইইয়া পশ্চিম হইতে পূর্বেব ছুটিয়া চলিয়াছে। কেবল ইহাই নয়, গ্রহদের চারিদিকে যে-সকল উপগ্রহ অর্থাৎ চাঁদ ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের প্রায় সকলেই গ্রহদের সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া একই পাকে খুরিতেছে। পৃথিবী চবিবশ ঘণ্টায় যে একবার খুরপাক খায়, অপর গ্রহেয়াও এক একটা নির্দ্ধিউ সময়ে ঐ-রকম খুরপাক দেয়। ইহাদেরও খুরপাক দেওয়ার দিক, স্থাকে প্রদক্ষিণ করার দিকের সঙ্গে অবিকল এক।

ছোটবড় গ্রহ-উপগ্রহেরা যে ঠিক একই পাকে ঘুরিতেছে এটা কি একটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় ? একই রাজার রাজ্যে যত আইন-কামুন থাকে সকলই এক হয়। এক প্রজার জন্ম এক রকম আইন এবং আর প্রজার জন্ম ঠিক তার উন্টা আইন, এমনটি কোনো রাজ্যেই দেখা যায় না। আমাদেব গ্রহ-উপগ্রহেরা ঠিক যেন একই নিয়ম মানিয়া রাজভক্ত প্রজার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই রাজাটি কে তাহা জান কি ?—সূর্যাই সেই রাজা। অবশ্য রাজার রাজা জগদীখর সকলের মাধার উপরে আছেন। কিস্তু যে রাজার অধীনে ইহারা প্রত্যক্ষভাবে চলা-কেরা করে, তাহার শাসন

এমনি কড়া যে, প্রজাদের চাল-চলনে একটুও এদিক্-ওদিক্ হইবার উপায় নাই।

সূর্য্যকে আমাদের এই জগতের রাজা বলিলাম। কিন্তু ইহাকে গ্রহ-উপগ্রহের পিতাও বলা যায়। একই পিতার সন্তানদের আকৃতি-প্রকৃতি চাল-চলনে অনেক মিল দেখা যায়। রাম ও যতু তুই ভাই এবং মালতী তাহাদের বোন। যদি একটু মন দিয়া তাহাদের চাল-চলন আকৃতি-প্রকৃতি লক্ষ্য কর, তবে তাহাদের মধ্যে অনেক মিল দেখিতে পাইবে। চুলের রঙ্, গায়ের রঙ্, চোখের তারার রঙ্, হাসি-কামা এবং চলাফেরার মধ্যে অনেক মিল একে একে দেখা যাইবে।

কাজেই তৃত্ধনের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল দেখিলে অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাহারা একই পিতার সন্তান বা একই পরিবারের লোক। গ্রহ-উপগ্রহ দেরও চাল-চলন গতিবিধির মধ্যে এই রকম মিল দেখিয়াই পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, তাহারা একই পিতার সন্তান। স্থ্যই এককালে নিজের দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বৃধ শুক্র পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহ ও তাহাদের চারিদিকের চাঁদগুলিকে স্ষ্টি করিয়াছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি ? আমরা পারে এ-সম্বন্ধে তোমাদিগকে অনেক কথা বলিব।



স্থাকে একটা জালার মত থদি ধরা বায়, তবে পৃথিবীকে একটা মটরের মত দেখাইবে

একা সূর্য মাঝে দাঁড়াইয়া বুধ শুক্র পৃথিবী ইত্যাদি ছোট-বড় আট্টি গ্রহকে নিজের চারিদিকে ঘুরাইতেছে।
ইহা দেখিয়াই আমরা মনে ভাবিয়া লইতে পারি, সূর্য্য কম
জিনিস নয়। কোলের কাছে যে বুধ গ্রহটি আছে, তাহাকে
টানিয়া শাসনে রাখা সহজ। কিন্তু হুই শৃত আশী কোটি
মাইল তফাতে, নেপ্চুন্ নামে যে গ্রহটি বহিয়াছে, তাহাকৈও তালিয়া ঘুরাইতে থাকা বড় কম কথা নয়।

সভাই সূর্য্য অতি প্রকাণ্ড জিনিস। আমাদের পৃথিবী যে কত বড় ভোমরা তাহা জান। সেই-রকম ভেরো লক্ষ পৃথিবী জোড়া দিলে তবে সূর্য্যকে নির্ম্মাণ করা যায়। মনে কর, কুমারের দোকানে ফর্মাইস্ দিয়া একটা মাটির জালা তৈয়ার করানো গেল। ইহার ভিতরকার ফাঁক সব জায়-গাতেই যেন দেড় হাত। এখন যদি এই জালাকে সূর্য্য বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে আমাদের পৃথিবী ইইয়া দাঁড়ায় একটা ছোট মটরের মত। এই রকম জালায় কত মটর রাখা যায় মনে করিয়া দেখ। হয় ত সেই মটরের ডালে ভোমাদের বাড়ীর চার পাঁচটি লোকের এক বৎসরের খাওয়াই চলিয়া যাইবে। সূর্য্য যদি একটা বড় জালা হয়, তবে আমাদের পৃথিবী হয় একটা ছোট মটর। এখন ভাবিয়া দেখ, স্র্য্য কত বড়।

আর একটা হিসাবের কথা বলি। পৃথিবী যভই বড় হউক, তাহাকে ঘুরিয়া আসা আঞ্চকাল শক্ত নয়। কলিকাতা হইতে জাহাজে বাহির হইয়া ভারত মহাসাগর পার হওয়া গেল: তার পরে স্থয়েজ খালের ভিতর দিয়া ও ভূমধ্য সাগর অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডের কাছে এট্লাণ্টিক্ মহাসাগরে পড়া গেল। তার পরে আমেরিকা পার হইয়া প্রশাস্ত মহাসাগরের জাপান চীন ইত্যাদি ছাডিয়া আবার কলিকাতায় পৌছানো গেল। পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া অনেকেই আজকাল এই-রকমে ভ্রমণ করেন। অবশ্য জাহাজে করিয়া যাইতে সময় বেশি লাগে। মনে কর. পৃথিবী ঘিরিয়া একটা প্রকাণ্ড রেলের লাইন গিয়াছে এবং আমরা সেই লাইনের যেন একটা ডাকগাডীতে চাপিয়াছি। গাড়ী কোনো ফেশনে না থামিয়া যেন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে দিবারাত্রি হু হু করিয়া চলিয়াছে। এ-রকমে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে কত সময় লাগে বলিতে পার কি ? আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, তিন সপ্তাহের অর্থাৎ একুশ দিনের বেশি সময় লাগে না।

এখন মনে কর, যেন আমাদের সূর্য্যকে ঘিরিয়াও ঐরকম একটা রেলের লাইন আছে এবং আমরা কয়েক জন
তাহারি এক ডাকগাড়ীতে চাপিয়া বসিয়াছি। গাড়ী বাঁশী
বাজাইয়া ছ হু করিয়া অবিরাম দিনরাত্রি চলিতে লাগিল।
আমরা কত দিনে সূর্য্যের উপরে একবার বেড় দিয়া চলিয়া

আসিব বলিতে পার কি ? আমরা ইহারো একটা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি। গাড়ীখানা ঠিক সাত বৎসর ধরিয়া দিবারাত্রি না চলিলে স্থাকে বেড় দিতে পারিবে না, অর্থাৎ আমাদের সাত বৎসরের খাবার ও কাপড়-চোপড় ডাকগাড়ীর পিছনের একখানি মালগাড়ীতে বোঝাই দিয়া তবে যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। পৃথিবীর উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিতে একুশ দিন লাগে, আর সুর্যোর উপর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে সাত বৎসর লাগে! ভাবিয়া দেখ পৃথিবী কত ছোট এবং সূর্য্য কত বড়!

আমরা কিন্তু এত বড় সূর্য্যকেও পৃথিবী হইতে একখানি রেকাবির মত দেখি। কাজেই বুঝা যাইতেছে, সূর্য্য পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে। অনেক দূর হইতে দেখিলে, সব জিনিসকেই ছোট দেখায়। খুব বড় ঘুঁড়িতে শক্ত সূতা বাঁধিয়া যখন উড়ানো যায়, তখন সেটি কত ছোট দেখায় দেখিয়াছ কি ? বোধ হয় ভাহা যেন ভোমার এই বইখানিরই মত ছোট। কিন্তু নীচে নামাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, ঘুঁড়ি কত বড়। ভাই ভোমাদের বলিভেছিলাম, সূর্য্য যে অনেক দূরে আছে, ভাহা উহার রেকাবির মত ছোট আকারটি দেখিলেই বুঝা যায়। অনেক দূরে না থাকিলে, এত বড় প্রকাণ্ড জিনিসটাকে কেন এত ছোট দেখাইবে ?

ষাহা হউক, জ্যোভির্বিৎ পশুতের। পৃথিবী হইতে সুর্য্যের দূরত্ব ছির করিয়াছেন। তাঁহাদের মোটামুটি হিসাবে এই দূর্বের পরিমাণ নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। সূর্য্য পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে বুঝিলে কি ? এক শতের দশ গুণে হাজার হয়, হাজারের এক শত গুণে এক লক্ষ হয় এবং এক লক্ষের এক শত গুণে এক কোটি হয়। আমাদের কাছ হইতে সূর্য্য এই রকম নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে আছে। এবার বুঝিলে কি ?—বোধ হয় বুঝিলে না। পৃথিবীতে আমরা হই মাইল, চার মাইল, না হয় হাজার মাইল লইয়া হিসাব করি। এখান হইতে ইংলও মোটে দশ হাজার মাইল দূরে, তাই শুনিয়াই আমরা মনে ভাবি, এত দূর দেশ বুঝি আর নাই। কাজেই নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল যে কত দূর, আমরা তাহা কল্পনাই করিতে পারি না।

আছা, একটা উদাহরণ দিয়া সূর্য্যের দূরস্থটা বুঝাইবার চেফা করা যাউক। আগেকার মত মনে কর, যেন আমাদের পৃথিবা হইতে একটা রেলের লাইন শূন্তের উপর দিয়া আকাশ ভেদ করিয়া সূর্য্যে পৌছিয়াছে এবং এই লাইনে যেন একটা গাড়ী সূর্য্যে পৌছিবার জন্ম ঘণ্টায় ক্রিশ মাইল বেগে দিবা-রাত্রি হুস্ হুস্ করিয়া চলিয়াছে। কভ দিনে ইহা সূর্য্যে গিয়া পৌছিবে, এখন বলিতে পার কি ?— আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, এই-রকমে সূর্য্যে পৌছিতে গেলে তিনশত পঞ্চাশ বৎসর রেলের গাড়ীতে থাকিতে হইবে, অর্থাৎ মোগল বাদশাহ আকবর যেদিন সিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই দিন যাত্রা স্থুরু করিলে গাড়ীখানা

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের দিল্লীতে অভিষেকের পূর্বের কথনই সূর্য্যে পৌছিতে পারিবে না। কি ভয়ানক দূরত্ব!

কিন্তু এত দূরে থাকিয়াও ত সূর্য্যের তেজ্ঞ কম নয়!

চৈত্র-বৈশাথ মাসে সূর্য্যের তেজের কথা মনে কর দেখি;—
সূর্য্য যেন তথন আগুন বৃষ্টি করিতে থাকে এবং তার আলোই বা কত!

চাঁদকে আমরা দূর হইতে সূর্যাের মতই বড় দেখি, কিন্তু চাঁদ ত এত আলাে দেয় না এবং তার কিরণও ত গ্রম নয়। এই সব দেখিলে মনে হয় না কি যে সূর্যা়টা আগগুন দিয়া গড়া।

সতাই সূর্যাকে আগুনে ঘিরিয়া আছে। লক্ষ্ণ লক্ষ্ণেটি কোটি বংসর ধরিয়া এই প্রকাণ্ড আগুন সূর্য্য-লোকে জলিতেছে। তাহারি ভাপ আমরা এত দূরে পৃথিবীতে থাকিয়া বুঝিতে পারিতেছি এবং তাহারি আলোক আমাদের নিকট আসিয়া পোঁছায় বলিয়া, আমরা পথ ঘাট মাঠ দেখিয়া চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছি। ভাবিয়া দেখ, সেই প্রকাণ্ড স্থাকে ঘিরিয়া কি আগুনই জ্লিতেছে! আমাদের রান্নাঘরের উননে যখন আগুন জ্লে, তখন তাহার তাপ হয় ত তু-হাত কি দশ হাত তকাৎ হইতে বুঝিতে পারি। কোটি কোটি মাইল দূরের তাপ যখন আমাদের কাছে এত অধিক বলিয়া বোধ হয়, তখন সূর্যোর উপরকার সেই তাপ কত বেশি, মনে মনে ভাবিয়া দেখ।

কিছু না জলিলে আঞ্চন হয় না। উননে কাঠ প্রভৃতি

পুড়িলে তাপ জন্মে এবং তাপে কাঠের ছোট ছোট অণু কয়লা ও নানা রকম গ্যাস্ স্থালিয়া লাল হয়, তাই উননের কাঠ বা কয়লা আলোও তাপ দেয়। বিহ্যুতের ল্যাম্পের ভিতরে যে একটা খুব সরু তার থাকে, তাহার ভিতর দিয়া বিহ্যুৎ গেলেই সেটা গরম হয় এবং সেই গরমে তাহা লাল হইয়া বা সাদা হইয়া স্থালিতে থাকে। ইহাতেই আমরা বিহ্যুতের ল্যাম্প্ হইতে আলো পাই এবং তাহার কাছে হাত রাখিলে তাপ নাই।

ইহাই যদি ঠিক হয়, ভাহা হইলে সূর্য্যে কি জ্বলিভেছে বলিতে পার কি ৭—জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা ইহার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে. আমাদের পৃথিবীর উপরে যেমন মাটি পাথর বালি কাঁকর আছে, সূর্য্যে তাহার কিছুই নাই। তাহাতে আছে কেবল বাষ্প ; এই ৰাপ্পই জ্লিয়া এত তাপ ও আলোক !দেয়। সমস্ত সূৰ্য্যটা এই-রকম বাষ্প দিয়া প্রস্তুত বলিয়া, সূর্য্য পৃথিবীর চেয়ে যত গুণ বড়, উহার ওজন তত গুণ অধিক নয়। সূর্য্য যে বাষ্প দিয়া প্রস্তুত, তাহা আনিয়া যদি একটা হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া ওজন কর এবং তার পরে সেই হাঁডি খালি করিয়া তাহাতে আমাদের পৃথিবীর মাটি লইয়া ওজন কর, তাহা হইলে দেখিবে পৃথিবীর মাটির ওজন সূর্য্যের বাস্পের ওজনের প্রায় চারিগুণ বেশি হইয়াছে। সূর্য্য দূরে থাকিয়া এত জাঁক-জমক দেখাইলেও, ভাহার দেহটা থুব হালকা !

দূর্যার দেহ ছলন্ত বাষ্পা দিয়া গড়া, কিন্তু তাই বলিয়া বেন মনে করিও না, আমাদের আকাশের বাতাস বেমন বাষ্পা, সেই-রকম বাষ্পা দিয়া সূর্য্যের শরীরখানি গড়া হইয়াছে। বাষ্পাকে ছোট পাত্রে আট্কাইয়া চাপ দিলে তাহা আকারে ছোট হইয়া যেমন খুব ঘন হয়, সূর্য্যের গোলাকার যে অংশটাকে আমরা চোখে দেখিতে পাই, তাহা ঐ-রকম ঘন বা তরল বাষ্পা দিয়াই প্রস্তুত। মাটি পাথর বালি কাঁকর জমাট বাঁধিয়া পৃথিবীকে যেমন একটা গোলাকার বস্তু করিয়া তুলিয়াচে, খুব ঘন ছলন্ত বাষ্পা একত্র হইয়া দেই-রকমে সূর্য্যকে একটা ভয়ানক বড় গোলাকার বস্তুর মত করিয়া গড়িয়াছে।

কেবল মাটি পাথর বালি ও কাঁকর লইয়াই পৃথিবী নয়, পৃথিবীর ঠিক উপরে প্রায় পাঁচিশ ক্রোশ পর্যান্ত বাতাস আছে। ইহাকেও পৃথিবীর অংশ বলিয়া ধরা উচিত, কারণ পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া থাকিয়া ইহা পৃথিবীর সঙ্গে-সঙ্গেই ঘোরা-কেরা করে। পৃথিবী বায়ুরাশিকে এমন জোরে নিজের চারিদিকে টানিয়া রাখে যে, কোনোক্রমে একটুও বাতাস পৃথিবী ছাড়িয়া পলাইতে পারে না। কাজেই আমাদের আকাশের বাতাসকে কখনই পৃথিবী-ছাড়া জিনিস বলা যায় না।

আমাদের পৃথিবীর বায়ুমগুল কি-রকম, তাহা তোমাদের জানা আছে। বাতাস জিনিসটা একেবারে স্বচ্ছ; কাঠ পাথর ইট্ প্রভৃতি জিনিস যেমন আমাদের দৃষ্টি আট্কাইয়া দেয়, বাতাস সে-রকমে দৃষ্টি আট্কায় না। কাঠের ভিতর

দিয়া বা ইটের দেওয়ালের ভিতর দিয়া আমরা কোনো জ্বিদ্য দেখিতে পাই না, কিন্তু বায়ুর ভিতর দিয়া সব জিনিসই দেখিতে পাই। এই জন্মই চন্দ্রসূর্য্যের আলো ও নক্ষত্রদের আলো পঁচিশ ক্রোশ গভীর বায়ুর আবরণ ভেদ করিয়া আমাদের পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়ে। কিন্তু বাতাস লইয়াই আমাদের বায়ুমণ্ডল নয়, ইহার মধ্যে আবার মেঘ আছে। মেঘ জিনিস্টা বাতাসের মত স্বচ্ছ নয়। তাই মেঘ উঠিলে চক্র সূর্য্য নক্ষত্র সকলি ঢাকা পড়িয়া যায়। তার পরে আবার সেই মেঘে বৃত্তি হয়; বাতাস ছুটাছুটি করিয়া ঝড় তোলে। সূর্য্যের চারিদিকেও আমাদের বায়ুমগুলের মত বাষ্পের আবরণ আছে। কিন্তু পৃথিবীকে ঘিরিয়া যেমন একটা আবরণ রহিয়াছে, সূর্য্যকে ঘিরিয়া সেই-রকম তিনটা আবরণ আছে। এই তিনটা লইয়াই সূর্য্যের আকাশ। আমাদের পৃথিবী সূর্য্যের মত জ্বলে না, ইহার উপরটা বেশ ঠাগু৷ এইজন্ম পৃথিবীর বায়ুমগুলও ঠাগু।। কিন্তু সূর্য্য দিবারাত্রি স্থলিতেছে, এইজন্ম ইহার বাস্পের ভিনটা আবরণও জ্বলিয়া-পুড়িয়া সর্ববদা তাপ ও আলোক দিতেছে।

দূরবীণ দিয়া সূর্য্যকে দেখিলে ইহার প্রথম আবরণটা স্পাঠ দেখা যায়। পৃথিবীর বাষ্পা-আবরণকে আমরা ধেমন বায়ুমগুল বলি, জ্যোতিষীরা সূর্য্যের এই প্রথম বাষ্পা-আবরণকে আলোক-মগুল (Photosphere) বলেন। সূর্য্যের যত আলো এই আলোক-মগুল হইতে আসিয়া আমাদের

কাছে পৌছায়। আমাদের নদী-সমুদ্রের জল যেমন বাষ্প হইয়া আকাশের উপরে উঠে এবং সেখানে ঠাণ্ডা হইয়া মেঘ উৎপন্ন করে, জ্যোভিষীরা বলেন, সূর্য্যের আলোকমণ্ডল ঐ মেঘেরই মত কিছু। সূর্য্যের দেহের জ্বলন্ত বাষ্প উপরে উঠিয়া একটু ঘন হইয়া গেলে আলোক-মণ্ডলের স্থি হয়।

কিন্তু আমাদের মেঘ যেমন আলো দেয় না এবং তাপও দেয় না, সূর্য্যের আকাশের মেঘ দে-রকম নয়। উহা সর্ববদাই উজ্জ্বল থাকে এবং খুব তাপ দেয়। সূর্য্যের আলোক-মগুলে যে মেঘের মত জিনিসই অধিক আছে, দূরবীণ দিয়া দেখিলে তাহা বুঝা যায়। দূরবীণে আলোক-মগুলের সকল অংশকে সমান উজ্জ্বল দেখায় না। ডুইং কাগজকে যেমন দানা-দানা উচু-নীচু দেখায় সূর্য্যের আলোক-মগুলকে দেখিতে ক্তকটা সেই-রকম; ক্তলন্ত মেঘগুলি সূর্য্যের আকাশে ভাসিয়া ভাসিয়া ঐ-রকম উজ্জ্বল দানাগুলির স্থি করে।

আমাদের বায়ুমগুলের বড় বড় ঝড়ে কত গাছ উণ্টাইয়া
যায়, কত বাড়ী পড়িয়া যায়, তাহা তোমরা দেখিয়াছ।
সূর্য্যের আলোক-মগুলেও প্রায়ই ঝড় হয়। লক্ষ লক্ষ মাইল
ব্যাপিয়া এই ঝড় পনেরো দিন, কুড়ি দিন, কখনো কখনো
এক মাস ধরিয়া চলিতে থাকে। আগুনের মত জ্লস্ত
বাষ্পরাশি এই-রকমে আলোড়িত হইয়া সূর্য্য-লোকে কি
ভয়ানক অগ্রিকাণ্ড উপস্থিত করে, মনে করিয়া দেখ।

## সূর্য্যের কলঙ্ক

ভাদের কলঙ্ক আছে, ইহা ভোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ।
চাঁদের উপরে ঐ কলঙ্কের দাগগুলিকে লইয়া যে-সব গল্পের
স্প্তি ইইয়াছে, তাহাও ভোমরা হয় ত শুনিয়াছ। কেহ বলে,
চাঁদে এক বুড়ি আছে, সে সেখানে এক কদম-তলায় বসিয়া
চরকায় সূতা কাটিভেছে। কেহ বলে, চাঁদ এক সময়ে
নাকি একটা শশক অর্থাৎ খরগোস চুরি করিয়াছিল এবং
এই পাপের জন্ম ভার গায়ে সেই খরগোসটার চেহারা
চিরদিনের জন্ম আঁকা আছে। এ-সব গল্প, কখনই সভ্য



সুর্য্যের কলস্ক

নয়। চাঁদের গায়ের দাগগুলি যে কি, তাহা তোমাদের পরে বলিব। কিস্তু তোমাদের কানা নাই যে, চাঁদের কল-কের আছে। চাঁদের কলক যাছে। চাঁদের কলক যেমন চির-

দিনের মত তাহার গায়ে লাগানো থাকে, সূর্য্যের কলঙ্ক অবশ্য সে-রক্ম থাকে না। তু'দিন দশদিন বা মাস্থানেক ধরিয়া সূর্য্যের গায়ে এগুলি কালো কালো দাগের মত দেখা দেয় এবং তার পরে আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়। এগুলি বড় মজার জিনিস। যদি ছোটখাটো দূরবীণ দিয়া সূর্য্যকে দেখার স্থবিধা পাও, তবে একবার সূর্য্যের কলঙ্ক দেখিয়া লইয়ো। সূর্য্যের কোনো-না-কোনো অংশে এই কলঙ্ক প্রায় সকল সময়েই দেখা যায়।

কি-রকমে এই সকল কলঙ্কের সৃষ্টি হয়, এখন দেখা যাউক।

আমাদের আকাশ এক-এক সময়ে মেঘে কি-রকম ঢাকা থাকে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। সে-সময়ে যদি একটা প্রকাশু ঝড় উঠে, তবে মেঘের অবস্থা কি-রকম হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়াছ কি ?—ঝড়ে মেঘ উড়াইয়া লইয়া যায়, তখন হয় ত মেঘের ফাঁক দিয়া নীল আকাশ দেখা যায় এবং মেঘেরা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে।

মেঘ হইয়াছে এবং ঝড় উঠিয়াছে; মনে কর, এমন সময়ে তুমি একটা ব্যোমধান বা এরোপ্লেনে চড়িয়া মেঘ ও ঝড় ছাড়িয়া আকাশের খুব উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছ। তখন তুমি নীচের দিকে তাকাইলে কি দেখিবে ?—ভোমার এরোপ্লেনের নীচে যে ঘর-বাড়ী, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত আছে; তাহা ভোমার নজরেই পড়িবে না; কারণ, এরো-প্লেনের নীচে যে মেঘ আছে, তাহা ভোমার দৃষ্টি আট্কাইয়া দিবে। মনে কর, একটা দম্কা ছাওয়া আসিরা যেন

নাচেকার মেঘের কতক ঋংশ উড়াইয়া দিল। এখন তুমি মেঘের এই ফাঁক দিয়া নিশ্চয় নীচের ঘর-বাড়ী বন-জঙ্গল সব দেখিতে পাইবে। এরোপ্রেনে চড়িয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে যে সাদা মেঘের আবরণে ঢাকা দেখিয়াছিলে, কতক কতক মেঘ ঝড়ে উড়িয়া যাওয়ায়, তাহার স্থানে ছানে যেন এক-একটা গর্ত্ত হইয়া পড়িবে এবং এই গর্ত্তের ভিতর দিয়া পৃথিবীর উপরকার গাছ-পালাকে কালো কালো দেখাইবে। সূর্য্যের দেহে যে কলঙ্ক দেখা যায়, তাহা সম্ভবত এই-রকম ঝড়েই জন্মে বলিয়া পণ্ডিতেরা ঠিক করিয়াছেন।

সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলটা বড় ভয়ন্ধর জিনিস। লক্ষ
লক্ষ মাইল জুড়িয়া নানা-রকম বাপা ইহাতে জলে এবং
পোড়ে। কাজেই জলস্ত বাপা ভয়ানক বেগে ছুটাছুটি
করিয়া এবং ধাকাধাকি দিয়া সূর্য্যে প্রায়ই ঝড় উঠায়।
ঝড় ছোটখাটো হইলে আমরা এতদূরে থাকিয়া তাহার
সন্ধানই করিতে পারি না, কিন্তু যখন বড় ঝড় উঠে, তখন
আমরা তাহার পরিচয় পৃথিবীতে বসিয়া-বসিয়াই পাইতে
থাকি। তখন ঝড়ের জোরে সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলের জলস্ত
বাপা স্থানে ছানে ছিন-ভিন্ন হইয়া বায়; কাজেই সেই সকল
জারগার ফাঁকে উহার আসল দেহটা আমাদের নজরে পড়িতে
থাকে। তোমাদের পূর্বেই বলিয়াছি, আলোক-মণ্ডলের
ভাপ ও আলোই সূর্য্যকে এত উজ্জ্ল ও গরম করিয়াছে।
বে যন বাপা বা ভরল দ্রব্য দিয়া সূর্য্যের আসল দেহটা নির্দ্মিত,

তাহা পুব উজ্জ্বল নয় এবং গরমও নয়। এই জয়াই অত্যক্ত উজ্জ্বল আলোক-মণ্ডলের ফাঁক দিয়া সূর্য্যের দেহটা কালো দেখায়।

ঝড়ের সময়ে আলোক-মগুলের উজ্জ্বল বাষ্পা সরিয়া গিয়া এই-রকমে যে কালো কালো গর্ত্ত উৎপন্ন করে, সেই-গুলিকেই আমরা দূর হইতে সূর্য্যের কলঙ্কের আকারে দেখি। আমাদের বায়ুমণ্ডলে ঝড় উঠিলে, তাহা হয়ত চু'খণ্টা চার ঘণ্টা, নাহয় এক দিন তুই দিন থাকে। কিন্তু সূর্য্য যেমন প্রকাণ্ড জিনিস, তাহার ঝড়ও তেমনি প্রকাণ্ড। একবার ঝড় উঠিলে তাহা পনেরো কুড়ি দিনের কমে থামে না। কখনো কখনো থামিতে একমাসের উপরেও সময় লয় ৷ काट्यारे अएए मूर्यात जालाक-मछाल या गर्छ छेरशम रत्र, তাহাও ঐ-রকম একমাস-পর্যান্ত থাকে। একবার একটা ঝড় উঠিয়াছিল, তাহা ছয় মাস পর্যন্ত ছিল। এই কারণে সূর্য্যের উপরে একবার কলঙ্ক দেখা দিলে, তাহা খুব শীত্র মুছিয়া যায় না। এ-গুলির আকারও বড় কম নয়; কখনো কখনো ইহা এত বড় হয় যে, খালি-চোখেও দেখা যায়। আমরা প্রায় দশ বৎসর পূর্বের এই-রকম একটা বড় কলঙ্ককে দুরবীণ না দিয়া কেবল কালী-মাখানো কাচের ভিতর দিয়া দেখিয়াছিলাম। সেই গর্তটা এত বড় ছিল যে, হাজারটা পৃথিবী তাহার ভিতর অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারিত ! ঝড়ের জোরে আলোক-মণ্ডল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেলেই

যে কলক জন্মে, কলকের ছবিটা ভাল করিয়া দেখিলেই তাহা তোমরা আন্দাজ করিয়া লইতে পারিবে।



ক্ষোর একটা পুর বড় কলছ

সূর্য্যের কলক কি-রকমে জন্মে তাহা ঠিক করিয়া উহার আলোক-মণ্ডলসম্বদ্ধে অনেক কথা পণ্ডিতেরা আবিকার করিয়াছেন। কিন্তু এখনো জানিতে অনেক বাকি আছে। ক্ষেহ কেহ বলিতেছেন, জল ফুটাইলে তাহাতে যেমন বুদ্বুদ্ উঠে, সূর্য্যের ভিতরকার আসল দেহট। ফুটিয়া সেই-রকম বুদ্বুদ্ উৎপন্ন করে। দূর হইতে এইগুলিকেই আমরা সূর্য্যের কলক বলিয়া মনে করি।

সূর্য্যের কলঙ্ক পরীক্ষা করিয়া জ্যোতিধীরা ধে-রকমে সূর্য্যের গতি আবিদ্ধার করিয়াছেন, এখন সেই কথাটা ভোমাদিগকে বলিব।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি. পৃথিবী লাটুর মত নিজে নিজে প্রায় চবিবশ ঘণ্টায় একবার ঘুরপাক থায় এবং ইহাতেই দিন রাত্রি হয়। সূর্য্য এ-রকমে লাটুর মত ঘুরে কি না, তাহা আমাদের জানা ছিল না। এখন সূর্য্যের কলক্ষ পরীক্ষা করিয়াই ইহারো ঘুরপাক থাওয়ার কথা জানা গিয়াছে।

এক-রঙা গোল জিনিসের গায়ে যদি কোনো দাগ না থাকে, তবে থুব জোরে ঘুরিতে থাকিলেও, তাহা ঘুরিতেছে কি না দূর ইইতে বুঝা যায় না। মনে কর, কুড়ি হাত দূরে একটা সাদারঙ-করা ফুট্বলের মত বড় লাটু ঘুরিতেছে; ইহা ঘুরিতেছে কি না, তুমি দূর ইইতে বুঝিতে পারিবে কি ? মনে ইইবে, যেন সাদা ফুট্বলিটি স্থির ইইয়া দাঁড়াইয়াই আছে। কিস্তু ঐ সাদা ফুট্বলে যদি একটা বড় রকমের কালো দাগ থাকে এবং বলু যদি ধীরে ধীরে ঘুরে, তাহা ইইলে সেই কালো দাগ একবার ভোমার সম্মুখে আসিয়া আবার পিছনে পড়িতে থাকিবে। ইহা দেখিয়াই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, ফুট্বল ঘুরিতেছে। সূর্যার আলোকমণ্ডলে যে কলঙ্ক দেখা দেয়, তাহা ঐ ফুট্বলের কালো দাগের মত একবার সম্মুখে আসিয়া কয়েক দিনের মধ্যে

সূর্য্যের পিছনে চলিয়া যায় এবং আবার সম্মুখে আসিয়া। দেখা দেয়।

ইহা দেখিয়াই পণ্ডিভেরা বলিভেছেন, পৃথিবী ষেমন তাহার অক্ষরেখার উপরে দাঁড়াইয়া লাটুর মত ঘুরপাক খায়, দ্র্যাও ঠিক সেই-রকমে ঘুরপাক খায়। তাহা না হইলে উহার কলঙ্কগুলি কখনই সম্মুখ হইতে ধীরে ধীরে পিছনে লুকাইত না। কেবল ইহাই নয়, এক একটা কলঙ্ক সূর্য্যের সম্মুখ হইতে পিছনে গিয়া আবার ঘুরিয়া সম্মুখে আসিতে যে সাতাইশ দিন সময় লয়, ইহাও ঠিক করা হইয়াছে। কাজেই বলিতে হইতেছে, পৃথিবী যেমন চবিবশ ঘণ্টায় একবার ঘুরপাক ধায়, সূর্য্য তেমনি সাতাইশ দিনে একটা ঘুরপাক দেয়। এখানে কিন্তু পৃথিবীরই জিত, কারণ পৃথিবী সূর্য্যর চেয়ে খুব জোরে জোরে পাক খায়।

## সূর্য্যের গ্রহণ

স্থুহের্মার আকাশের আরো ছুইটা আবরণ আছে। তাহাদের কথা এখনো বলা হয় নাই। সে-সব কথা বলিবার পূর্বেক সুর্য্যের গ্রহণের কথা তোমাদিগকে বলিয়া লইব।

ভোমরা অবশ্যই সূর্য্য-গ্রহণ দেখিয়াছ। গ্রহণের সময়ে কত দূরদেশ হইতে যাত্রী আমসিয়া গঙ্গায় স্নান করে, আহ্নিক-পূজা করে। পাঁজিতে গ্রহণের সময় ঠিক লেখা থাকে। লোকে ঘড়ি খুলিয়া সেই সময়টার জন্ম প্রতীক্ষা করে৷ আকাশে একটুও মেঘ নাই, অথচ দেখা যায়, একটু একটু করিয়া সূর্য্যের দেহটা ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে। আমরা যথন তোমাদের মত ছোট ছিলাম, তখন প্রদীপের শিখার কালী কাচে লাগাইয়া, সূর্য্যের গ্রহণ দেখিতাম। সূর্যা এত উচ্ছল যে, খালি চোখে তার দিকে তাকানো যায় না, তাকাইলেও চোধ খারাপ হয়। কালী-লাগানো কাচের মধ্য দিয়া দেখিলে সূর্য্যের অনেকটা আলো কাচে আট্কাইয়া যায়; তখন তাহাকে ঠিক চাঁদখানির মত দেখা গিয়া থাকে। দূরবীণ দিয়া দেখিবার সময়েও এই-রকম কালী-মাখানো কাচ দিয়া সূর্য্যকে দেখিতে হয়।

যাহা হউক, গ্রহণ দেখিয়া আমরা ধুব আমোদ পাইতাম , তখন একটু-একটু ভয়ও হইত। কোণায় কিছু নাই, দিন-তুপরে সূর্য্য এমন ক্ষয় পাইয়া যায় কেন, এই কণাই মনে হইত। তার পরে যখন দেখিতাম, তুপর ঠিক বিকালের মত অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে, পাখীরা বাসায় যাইবার জন্ম চেঁচামেচি আরম্ভ করিয়াছে, চারিদিকের কাঁসর-ঘণ্টা ও খোল-করতালের শব্দে কান পাতা যাইতেছে না, তখন আবো ভয় হইত। প্রায় কুড়িবৎসর আগেে আমরা একটা খুব বড় সূর্য্য-গ্রহণ দেখিয়াছিলাম। বেলা হুইটা তিনটার সময়ে সেদিন সূর্য্য এত ঢাকা পড়িয়াছিল যে, ঠিক সন্ধ্যার মত অন্ধকার হইয়াছিল এবং সে-সময়ে আকাশে ছুই-চারিটা নক্ষত্রও দেখা গিয়াছিল। এই ভারতবর্ষের কতক কতক স্থানে সে-সময়ে সূৰ্য্য একেবারে ঢাকা পড়িয়াগিয়াছিল। ইংলগু, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বড় বড় জ্যোতিষীরা নানা রকম যন্ত্র লইয়া এই সূর্য্য-গ্রহণ দেখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

সূর্য্যের কেবল কতকটাই ক্ষয় পাইয়া গেল, এ-রকম আংশিক গ্রহণ বৎসরের মধ্যে তুই-একবার প্রায় সব দেশেই দেখা যায়। কিন্তু সূর্য্যের সর্ববাঙ্গ একটু অকটু ক্ষয় পাইয়া দিনে রাড হইয়া গেল, এ-রকম গ্রহণ খুব অল্পই হয়; তার পর আবার এই সব পূর্ণ গ্রহণ সাধারণতঃ তু'মিনিট ভিন মিনিটের অধিক থাকে না। এজন্য এই-রকম গ্রহণের সময় দূর দেশ হইতে বড় বড় পশুতেরা অনেক রকম যন্ত্র্যার গ্রহণ দেখিবার আরোজন করেন। গ্রহণের সময় সূর্য্যের

আকাশের অনেক অংশ ভাল করিয়া দেখা যায়। এই জন্মই এত আয়োজন তার কথা আমরা তোমাদিগকে পরে বলিব।

দ্যা-গ্রহণ কি-রকমে হয় জান কি ? লোকে এ-সম্বন্ধে কত কথাই বলে! কেহ বলে, রাত্ত নামে এক দৈতা দ্যাকে গ্রাস করিরা কেলে; কেহ বলে, দ্র্যার ক্ষয় রোগ আছে, তাই তাহার দেহ ক্ষীণ হইয়া আসে। এ-সকলই মিথ্যা গল্প; কিস্তু অতি প্রাচীনকালে লোকদের এই সব অদ্ভুত মিথ্যা গল্প সত্য বলিয়া বোধ হইত। ঠিক কি-রকমে দ্র্যাের গ্রহণ হয়, তথনকার সাধারণ লোকে তাহা জানিত না।

একটা মজার গল্প বলি শুন। গল্পমাত্রই প্রায় মিথা হয়, কিন্তু এটা সত্য গল্প। তোমরা কলম্বস্ সাহেবের নাম শুনিরাছ; ইনি স্পেন্ দেশের লোক ছিলেন। আমেরিকা বলিয়া যে একটা মহাদেশ আছে, কলম্বসের সময়ে তাহা কেহই জানিত না। কলম্বস্ সাহেবই জাহাজে করিয়া গিয়া আমেরিকা আবিকার করেন। কলম্বস্ আমেরিকায় গিয়া পৌছিলেন, কিন্তু সে দেশের লোকদের সঙ্গে তাঁর চেনাশুনা ছিল না এবং তাহাদের ভাষাও জানা ছিল না। মাথায় পাখীর-পালক-পরা, গায়ে নানা-উল্লি-পরা আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা কলম্বস্ ও তাঁর সঙ্গীদের বেশভূষা চাল-চলন দেখিয়া অবাক্ ইইয়া গেল। বোধ হয় তাহাদের একটু ভয়ও ইইল। কলম্বস্ আকার-ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন য়ে, তাঁহারা কাহারো অনিই করিতে আসেন নাই, কিছু খাবার

ন্ধিনিসের প্রয়োজন। সেই অসভ্য জাতির সর্দারদের একটা সভা বসিয়া গেল, কত চেঁচামেচি তর্ক-বিতর্ক হইল। শেষে কলম্বস্ দেখিলেন, তাহারা কিছু খাবার সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কাছে রাখিয়া গেল। খাবার ফ্রাইয়া গিয়াছিল, এজন্ম তাঁহারা বড় চিস্তিত ছিলেন, এখন নিশ্চিস্ত হইলেন।

কিন্তু দশ পনেরে। দিন পরে এই খাবারও ফুরাইয়া গেল, কলম্ব্ আবার চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অসভ্য আমেরিকান্দের অনেক করিয়া সাধ্য-সাধনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু এবারে তাঁহাদের কথায় তাহারা কানই দিল না। কুধা ও পিপাসায় কলম্বসের দলের সকল লোকই অন্থির হইয়া পড়িল। এই সময়ে কলম্বসের মনে হঠাৎ একটা মতলব দেখা দিল। তিনি পাঁজি খুলিয়া দেখিলেন, সেদিন স্র্যাগ্রহণ হইবে। স্র্যাগ্রহণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপারকে অসভ্যেরা ভয় করে, একথা তাঁহার জানা ছিল। স্র্যাগ্রহণের ভয় দেখাইয়া তিনি অসভ্যদের কাছ হইতে কিছু খাবার আদায় করিবার মতলব ঠিক করিতে লাগিলেন।

মতলব ঠিক হইয়া গেল। সর্দারদের ডাকিয়া কলম্বস্ ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন,—"দেখ, আমরা দেবতার বংশধর, তোমরা যদি আমাদের খাবার না দাও, তবে আজ তুপুরে স্থাকে নিভাইয়া দিব; তোমাদের এই দেশটা চিরদিন অক্ষকার থাকিবে।" সন্দারেরা এ-কথা বিখাস করিল না। কলম্বস্ এক গাছতলায় বসিয়া সূর্য্য-প্রহণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠিক সময়ে প্রহণ লাগিল এবং একটু একটু করিয়া সূর্য্যের অর্কেনটা কালো হইয়া গেল; সূর্য্যের আলো কমিয়া আসিল।

এদিকে অসভ্যদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল; 
ভাহাদের সকলেই ভাবিল, কলম্বসের দলের লোকেরা সত্যই 
দেবতার বংশধর। তাহারা খাবার না পাইয়া রাগ করিয়া 
স্ব্যকে নিভাইয়া দিতেছে। অসভ্যগণ দলে দলে আসিয়া 
কলম্বসের পা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং নানা-রকম 
খাবার ভাবে ভাবে আনিয়া তাঁহার গাছতলায় জমা করিতে 
লাগিল।

কলম্বস্থ্ব চতুর লোক ছিলেন। যখন দেখিলেন, ছয় মাসের মত খাবার মজুত হইয়াছে, তথন তিনি সন্দারদের ডাকিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, সস্তুষ্ট হইয়াছি, সূয়্য়ত আবার আলো দিতে বলিলাম।"

তথন গ্রহণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, দেবতার বংশধর কলম্বসের কথা সত্য হইল; একটু-একটু করিয়া সূর্য্য আবার পূর্বের মত পূর্ণ হইল এবং আগেকার মতই আলো দিতে লাগিল। আমেরিকার আদিম অসভ্য অধিবাসীরা ঢাক-ঢোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে লাগিল। ইহার পর হইতে কলম্বসের দলের লোকের আর খাত্যের অভাব হয় নাই।

এই ঘটনা অনেক দিন আগে ঘটিয়াছিল। তখন খুক সভা দেশের লোকেরাও এখনকার মত আকাশের নক্ষত্রদের कथा ভাল করিয়া জানিত না। किন্তু আমাদের পূর্ববপুরুষেরা এসব থুব জানিতেন; তাঁহাদের পূজা আহ্নিক হোম জপতপ সকলি গ্রাহ-নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্য্যের গতিবিধি-অনুসারে করিতে হইত। তাঁহারা গ্রহণের সময় ঠিক করিয়া বলিয়া দিতে পারিতেন। তা-ছাড়া চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়-অস্তের সময় এবং কোন্দিন কখন্ চন্দ্ৰ-সূৰ্য্য আকাশের কোন্ অংশে থাকিবে, এ-সবও হিসাব করিতে পারিতেন। সে-সময়ে দূরবীণ ছিল না, হিসাব করিবার মত অব্য যন্ত্রাদিও ছিল না। তথাপি আমাদের পূর্ববপুরুষেরা যে কি-রকমে এই-দব হিদাব-পত্র করিতেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। যাহা হউক, আজও পৃথিবীর অনেক দেশে এমন অসভ্য-জাতি আছে, যাহারা চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রাহণ ভয়ে ভয়ে দেখিয়া মনে করে, বুঝি কোনো দৈত্য-দানবেই চন্দ্রসূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে।

আছো, সূর্যা-গ্রহণ কি-রকমে হয় তোমরা বলিতে পার কি ? গ্রহণের সময়ে সূর্য্য যে ঢাকা পড়িয়া যায় এ-কথা ঠিক, কিন্তু কে সূর্য্যকে ঢাকে এবং কি-রকমে ঢাকে, এ-সব কথা তোমরা জান কি ? যেমন ছাতা দিয়া আমরা সূর্য্যকে ঢাকি বা হাতের তেলো দিয়া সূর্য্যের আলো রোধ করি, ইহা যেন সেই-রকমেরই ঢাকা-পড়া। একখানা কালো মেঘ ভাসিয়া আসিয়া কি-রকমে সূর্য্যকে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলে, বা তাহার আধখানা ঢাকিয়া রাখে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। এই-রকমে সূর্যা ঢাকা পড়িলে, তাহার তেজ থাকে না, চারিদিক অন্ধকার হইয়া যায়। সত্য সতাই, এই-রকমে কিছু দিয়া ঢাকা পড়িলে সূর্য্যের গ্রহণ হয়। আকাশের অত উঁচু জায়গায় কেহ ত ছাতা খুলিয়া সূর্য্যকে ঢাকিতে পারে না, মেঘের গারাও এ কাজটি হইবার নহে; কারণ সূর্য্য-গ্রহণের সময়ে মেঘ দেখা যায় না এবং আবার গ্রহণের অন্ধকারটাও মেঘের ছায়ার মত একটুখানি স্থান জুড়িয়া থাকে না। কাজেই মানিয়া লইতে হয়, আকাশের উঁচু জায়গায় কোনো একটা বড় জিনিষ ধীরে ধীরে আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে। কিয়ু জিনিষটা কি ?

ভোমরা ধেমন মনে মনে ভাবিতেছ, কোনো প্রকাণ্ড জিনিস সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝখানে আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া দেয়, অনেক দিন আগে আমাদের দেশের বড় বড় পণ্ডিভেরাও ভোমাদের মত মনে মনে এই কথাই ভাবিয়া-ছিলেন। কেবল ভাবিয়াই তাঁহারা ক্ষাস্ত হন নাই, বারবার সূর্য্য-গ্রহণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং কড অঙ্ক ক্ষিয়া হিসাব-পত্র করিয়াছিলেন। শেষে তাঁহারা ঠিক করিয়াছিলেন, আমাদের চাঁদই গ্রহণের সময়ে পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে দাঁড়াইয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া কেলে।

ভোমরা ভাবিতেছ, এ আবার কি কথা, দিনের বেলায় কোণা হইতে চাঁদ আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিবে! কিন্তু ভোমরা ষদি একবার ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারিবে
দিনের বেলায় চাঁদ আকাশে থাকে। অমাবস্থার কাছাকাছি
অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের একাদশী ঘাদশীতে চাঁদের কখন উদয় হয়
দেখিয়াছ কি ? তখন শেষ রাত্রিতে চাঁদ উঠে, তখন ভোমরা
ঘুমাইয়া থাক। এই সময়ে চাঁদ পূর্বব দিকের আকাশের
একটু উপরে উঠিলেই সূর্যাের উদয় হয়। সূর্য্য উদিও
হইলে তাহার আলোতে চাঁদকে দেখা যায় না—কিস্তু চাঁদ
আকাশেই থাকে। সূর্যাের একটু আগে আগে চলিয়া সে
স্র্যাান্তের আগেই অস্ত যায়, কাজেই সন্ধাার পরে তাহাকে
দেখা যায় না।

অমাবস্থার তু'দিন আগে চাঁদ কখন্ উঠে জান কি ?
তখন খুব ভোরে অর্থাৎ সূর্য্যের উদয় হইবার চল্লিশ পঞ্চাশ
মিনিট আগে তাহার উদয় হয়। কাব্দেই পূর্ব-আকাশের
একটু উপরে উঠিতে-না-উঠিতে সূর্য্য উঠিয়া পড়ে এবং দিনের
আলোতে আর চাঁদকে দেখা যায় না। কিন্তু চাঁদ সমস্ত দিন
আকাশেই থাকে এবং সূর্য্যের আলোতে ভুব সাঁতার কাটিয়া
সূর্য্য অন্ত যাইবার একটু আগে অন্ত যায়। কাক্লেই আমরা
ভাহাকে দেখিতে পাই না।

অমাৰস্থার দিন চাঁদ কোথায় থাকে বলিতে পার কি ? তোমরা বদি সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আকাশ পানে তাকাইয়া থাক, তাহা হইলেও একটুখানির জন্ম চাঁদকে দেখিতে পাইবে না। সেদিন চাঁদের উদয় হয় সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে। সূর্য্যের আলো বেশি, তাই আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই; চাঁদ যে তাহারি কাছে থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে, ইহা আমরা দেখিতেই পাই না ব্রুতার পরে সন্ধার পূর্বেই সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্ত হয়। কাজেই দিনরাত্রির মধ্যে চাঁদকে কি করিয়া দেখিবে ?

সূর্যা পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে, তাহা তোমাদিগকে পূর্বের বলিয়াছি। চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ, তাই ইহা পৃথিবীর কোলের কাছে থাকে এবং পৃথিবীরই চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কাজেই সূর্য্যের চেয়ে চাঁদই পৃথিবীর নিকটে আছে। আমাবস্তার দিন চাঁদ সূর্য্যের খুব কাছাকাছি থাকিয়া উদিত হয় এবং উহা আলোর মধ্যে লুকাইয়া সূর্য্যের পাশা-পাশি থাকিয়া সূর্য্যের সঙ্গের সঙ্গের অন্ত হায়। এখন যদি দেদিন চাঁদ সূর্য্যের কাছে যাইতে যাইতে স্থাকে ঢাকিয়া কেলে, তাহা হইলে কি হয় বলিতে পার কি ? তখন আমরা সূর্য্যের ঢাকা-পড়া অংশটা দেখিতে পাই না; সূর্য্যাটা আধর্থানা বা সিকিখানা হইয়া দাঁড়ায়। তার পরে চাঁদ যদি সমস্ত সূর্য্যটাকে ঢাকিয়া কেলে, তাহা হইলে সূর্য্যের উজ্জ্বল অংশটাকে ঘোর কালো দেখায়। ইহাই সূর্য্যের পূর্ণ-গ্রহণ।

সূর্য-গ্রহণের দিন ভোমরা যদি পাঁজি খুলিয়া দেখ, তাহা হইলে সেদিন পাঁজিতে অমাবস্তা ডিথি লেখা আছে দেখিবে। কেন, বুঝিতে পারিতেছ কি ? কারণ অবাবস্তার দিনই সূর্য্যের ও পৃথিবীর প্রায় মাঝে আসিয়া চাঁদ সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ত যায়। এই দিনই একটু এ-পাশে বা ও-পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেই চাঁদ সূর্য্যকে ঢাকিতে পারে। অন্ত তিথিতে চাঁদ সূর্য্য হইতে এত দূরে থাকে যে, সে কথনই পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে দাঁড়াইয়া সূর্য্যকে ঢাকিতে পারে না।

তোমরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, তাহাই যদি হয়, তবে সব অমাবস্থায় কেন সূর্য্য-গ্রহণ হয় না ? এ-কথার উত্তর এই যে, সব অমাবস্থায় চাঁদ সূর্য্যের কাছে থাকিয়া উদয় ও অস্ত যায় বটে, কিস্তু পৃথিবী ও সূর্য্যের ঠিক মাঝে আসিয়া দাঁড়ায় না। কাজেই চাঁদে সূর্য্য ঢাকা পড়ে না। তুপর বেলায় তোমরা ছাতাটিকে যদি সূর্য্য ও তোমার দেছের ঠিক মাঝে রাখিতে পার, তাহা হইলেই সূর্য্যকে আড়াল দেওয়া যায় এবং তোমার গায়ে রোড লাগে না। যে অমাবস্থায় আমাদের চাঁদখানি দিনের আলোর মধ্যে গুঁড়ি আসিয়া তোমার ছাতার মত পৃথিবী ও সূর্য্যের ঠিক মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায়, সেই দিনই কেবল সূর্য্য-গ্রহণ হয়।

কতক অমাবস্থায় চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে আসে
এবং কতক অমাবস্থায় আসে না কেন. এই প্রশােরও উত্তর
দেওয়া যায়। কিন্তু উত্তরটা বড় জটিল, এখন ভােমাদের
তাহা বলিব না। তােমরা যখন বড় হইয়া জাাভিষের বড়
বড় বই পড়িবে, তখন এই প্রশাের উত্তর পাইবে।

এখানে সূর্য্যের আংশিক গ্রহণের ছবি দিলাম।

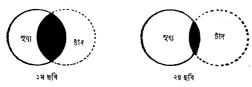

প্রথম ছবিতে দেখ, সাদা সূর্য্যের অনেকটা কালো-কালো জিনিসে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, তাই সূর্য্য-গ্রহণ হুইয়াছে।

দ্বিতীয় ছবি দেখিলেই বুঝিবে, চাঁদ পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে আসিয়া সূর্য্যের খানিকটা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং ইহাতে সূর্য্যের আলো আট্কাইয়া গিয়াছে; তাই গ্রহণ হইয়াছে।

ইহার পরে যে ছবিটি আছে, তাহা পূর্ণ গ্রহণের ছবি। দেখ, চাঁদ মাঝে দাঁড়াইয়া এত উক্ষল সূর্যাটাকে কি-রকম কালো করিয়া ফেলিয়াছে।

এ-রকম পূর্ণ সূর্য্য-প্রহণ প্রায়ই হয় না। আমার এত বয়স হইয়াছে, আমি একটাও দেখি নাই। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বের আমরা যখন কলেজে পড়ি, তখন ভারতবর্ধে এইরকম গ্রহণ একবার হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। আমাদের বাঙ্লা দেশ হইতে পূর্ণ-গ্রহণ দেখা যায় নাই, কেবল বিহার-অঞ্চলে আরা জিলা-প্রভৃতি জায়গা

হইতে সূর্য্যকে একেবারে ঢাকা পড়িতে দেখা গিয়াছিল। ইংলগু, জার্মানি, ফাক্স্, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে অনেক জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত অনেক খরচ-পত্র করিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বড় বড় দূরবীণ খাটাইয়া ও নানা যন্ত্র দিয়া পূর্ণ-গ্রহণের সময়কার সূর্য্যের ফোটোগ্রাফ ছবি তুলিবার জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বর্ষাকালে এ-রকম গ্রহণ হইলে হয়ত তাঁহারা আসিতেন না, কারণ গ্রহণের সময়ে একখানা মেঘ উঠিয়া সূষ্য ঢাকিয়া দিলে গ্রহণ দেখা হইত না। সব প্রস্তুত, যন্ত্র-পাতি খাটাইয়া জ্যোভির্বিদ্গণ গ্রহণের জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, হঠাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া দিল, এ-রকম ঘটনা পূর্বেব অনেক ঘটিয়াছে। ইহাতে জ্যোতির্বিদ্গণের মনে কত কফ হঁয় ভাবিয়া দেখ। ভোমরা কলিকাতার আলিপুরের চিড়িয়াখানায় বেড়াইতে যাইবে বলিয়া বসিয়া আছু, হঠাৎ ঝড় বুপ্তি আসিল, ভোমাদের যাওয়া হইল না। ইহাতে মনে কত কফট হয় বল দেখি। জ্যোতির্বিদ্গণের এর চেয়েও কফট হয়, কারণ কত সাত সমুদ্র তেরো-নদী পার হইয়া কত টাকা খরচ করিয়া, জাহাজে চডিয়া তাঁহারা আসেন।

গ্রহণের সময়ে তু' মিনিটের জন্ম সূর্য্য ঢাকা পড়িয়া গেল, চারিদিক অন্ধকার হইল, পাখীরা বাসায় ঘাইবার আয়োজন করিতে লাগিল, সন্ধ্যার সময়ে যেমন তেঁতুল, শুজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের পাতা বুঁজিয়া আসে, সেই-রকমে গাছের পাতা বুঁজিতে লাগিল। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতগণ এই-রকমে তুপরে সন্ধ্যা দেখিবার জন্মই কি এত খরচ-পত্ত করিয়া দূরদেশে আসেন ? কিন্তু তাহা নয়।

আগেই ভোমাদের বলিয়াছি, সূর্য্যের উপরে তিনটা বাষ্প-মণ্ডল পর-পর সাজানো আছে। প্রথমটাকে অর্থাৎ যেটা সূর্য্যের গায়ে লাগিয়া আছে, তাহাকে আমরা আলোক-মণ্ডল নাম দিয়াছি। ইহার উপরে যে ছু'টা বাষ্প-আবরণ আছে আমরা তাহার বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল নাম দিলাম। আলোক-মগুলকে খালি চোখে বা দূরবীণ দিয়া বেশ দেখা যায়; কিন্তু বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডলকে দূরবীণ দিয়াও দেখা মৃক্ষিল। সূর্য্যের আলোক-মগুলের আলো সূর্য্যকে সর্বনাই এমনি উচ্ছল করিয়া রাখে যে, কোন্টা আলোকমণ্ডল, কোন্টা বর্ণমণ্ডল এবং কোন্টাই বা ছটামণ্ডল, তাছা একে-বারেই বুঝা যায় না। তবে এগুলিকে পৃথক্ করিয়া দেখিবার উপায় কি ? এই উপায়টা জ্যোতিধীরা সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণের সময়েই কেবল চুই চারি মিনিটের জন্ম পাইয়া থাকেন। গ্রহণের সময়ে সূর্য্যকে ও তাহার গায়ের আলোক-মগুলকে চাঁদ ঢাকিয়া ফেলে, কাজেই বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায় কেবল উহার বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল। এই চুইটি দেখিয়া ভাহাদের বিষয় ভাল করিয়া জানিবার জন্মই এড কফ্ট করিয়া জ্যোতিষীরা সূর্য্যগ্রহণ দেখিবার জন্ম বাহির হন।

## সুর্যোর বর্ণমণ্ডল

পূর্ণপ্রতশের সময়ে চাঁদ সূর্য্যকে একেবারে ঢাকিয়া ফোললে, সূর্য্যের আকাশের দ্বিতীয় আবরণটিকে কি-রকম দেখায়, পূর্ণগ্রহণের ছবিতে তাহা দেখিতে পাইবে। দেখ, কালো চাঁদটিকে ঘেরিয়া লাল বর্ণমণ্ডল কেমন স্থুন্দর দেখাই-তেছে! সূর্য্যের এই আবরণটা রঙিন্ বলিয়াই জ্যোতিষীরা ইহাকে বর্ণমণ্ডল অর্থাৎ Chromosphere নাম দিয়াছেন।

কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিয়ো না, লাল ফুলঝুরি বা দেশলাই জালাইলে যে লাল আগুন হয় ইহা তাই। আমাদের পৃথিবীর আকাশে কেবল একটা আবরণ অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল আছে। ইহা পৃথিবী হইতে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ উপর পর্যান্ত জুড়িয়া রহিয়াছে। সূর্য্যের দ্বিতীয় আবরণের গভীরতা কত জান ?—প্রায় তিন হাজার মাইল: কোনো কোনো স্থানে আবার দশ হাজার মাইল। এখন ভাবিয়া দেখ, এত বড সূর্য্টাকে ঘিরিয়া দশ হাজার মাইল গভীর যে বাষ্প দিবারাত্রি জ্বলিতেছে তাহা কি ভয়ানক! কেবল ইহাই নয়. পূর্ণ সূর্য্য গ্রহণের সময়ে জ্যোতিষীরা দেখিয়াছেন, বর্ণমগুল হইতে এক-একটা শিখা এমন উঁচু হইয়া বাহির হয় যে, তাহার বিষয় শুনিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। এখানে চুইটি শিখার ছবি দিলাম। ইহাদের মধ্যে কোনোটাই পঞ্চাশ হান্ধার

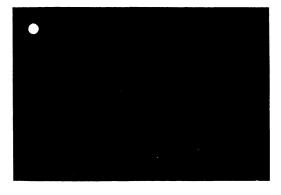

বর্ণমণ্ডলের অগ্নিশিখা

মাইলের কম উঁচু নয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যে একটা স্থ্যগ্রহণ হইয়াছিল, সে-সময়ে জ্যোভিষীরা একটা শিখাকে প্রায়
আড়াই লক্ষ মাইল উঁচু হইতে দেখিয়াছিলেন। সূর্য্যে যে
কি অগ্নিকাণ্ড হইতেছে এবং সেই আগুন ঝড়ের মত উপর
নীচে ছুটাছুটি করিয়া সূর্য্যকে কি ভয়ানকই করিয়া রাথিয়াছে,
ইহা হইতে ভোমরা বুঝিতে পারিবে।

ছবিতে যে মটরের মত সাদা বিন্দুটা রহিয়াছে, তাহা আমাদের পৃথিবী। বর্ণ-মগুলের এক-একটা শিখা পৃথিবীর তুলনার কত বড় তাহা ভাবিয়া দেখ! যেন মহাপ্রলয়ের আগুন ঐ-সকল শিখায় রহিয়াছে!

বৈজ্ঞানিকদের ক্ষমতা অন্তুত! খুব দূরের নক্ষত্র হইতে যে একটু আলো আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে, তাহা কোন্ কোন্ বাপ্প জলিয়া জন্মিতেছে, এই ছোট পৃথিবীতে বসিয়া একটা খুব ছোট যন্ত্র দিয়া তাঁহারা স্থির করিতে পারেন। ইহা বড় কম ক্ষমতা নয়। মনে কর, তুমি খুব উঁচু এক পাহাড়ে চড়িয়া কতকগুলি বাপ্প মিশাইয়া আগুন করিতে লাগিলে, দশ মাইল বা বিশ মাইল দূরে বৈজ্ঞানিক-মহাশয় তাঁহার ঘরের বারান্দায় বসিয়া সেই আলো দেখিতে লাগিলেন। এখন তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই যন্ত্র দিয়া বলিয়া দিতে পারেন, তুমি কোন্কোন্ বাপ্প জালিয়া আগুন করিয়াছ। দশ মাইল বিশ মাইল ত গতি সামান্য কথা, কোটি কোটি মাইল দূরে

নক্ষত্রদের উপরকার আলো কি কি পুড়িয়া জন্মতেছে, তাহাও ঐ-রকমে তাঁহারা বলিয়া দিতেছেন এবং সূর্য্যের আলোক-মগুলে ও বর্ণমগুলে কি কি জিনিস জ্বলিতেছে, তাহাও দ্বির করিতেছেন। এই-রকমে সূর্য্যে আমাদের জানা-শুনা প্রায় কুড়িট জিনিস আছে বুঝা গিয়াছে এবং তাহার সবগুলিই জ্বলিতেছে বলিয়া ঠিক হইয়া গিয়াছে। লোহা, সীসা, টিন ত আছেই এবং রৌপাও সম্ভবত আছে, কিন্তু ইহাদের সকলই বাপা হইয়া জ্বলিতেছে।

সূর্য্যের বর্ণ-মণ্ডল হইতে বে-সকল ভয়ানক লাল শিখা বাহির হয়, জ্যোভিষীয়া পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময়ে তাহা য়য় দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ইহাতে জ্ঞানা গিয়াছে, সেগুলি হাইড্রোজেন্ গ্যাস্ জ্বলিয়াই জন্মে। তা'ছাড়া ক্যাল্সিয়ম্ ও হেলিয়ম্ নামে আমাদের জ্ঞান-শুনা ফুইটা জ্ঞিনিসও হাইড্রোজেনের সহিত মিশিয়া জ্বলে। কেবল জ্বলা নয়, জ্বলিতে জ্লিতে হাজার হাজার ক্রোশ উপরে উঠে এবং একটু ঠাণ্ডা হইলে নীচে নামে, আবার গরম হইলে ঝড়ের বেগে উপরে উঠে। সেখানে কি ভ্রানক কাণ্ড হয়, একবার ভাবিয়া দেখ।

## সূর্য্যের ছটা-মণ্ডল

স্থানি প্রাবরণ ছটা-মগুলের কথা এখনো বলা হয় নাই। এখানে ভাহার একটা ছবি দিলাম। এই ছবিটা একটি সূর্য্য-গ্রহণের সময়ে ভোলা হইয়াছিল। সূর্য্যের

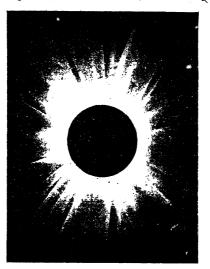

পূর্ণ গ্রহণের সময়ে সূর্য্যের ছটা-মঙল

আলোকের উৎপাতে পূর্ণ সূর্য্য-গ্রহণ ছাড়া আর কোনো সময়ে ইহা দেখা যায় না, সূর্য্যের আলোক ইহাদিগকে সকল সময়ে ডুবাইয়া রাখে। যেই চাঁদ ধীরে ধীরে আসিয়া সমস্ত সূর্য্যকে ঢাকিয়া কালো করিয়া দেয়, অমনি সূর্য্যের আকাশের এই ছটা-মণ্ডল দেখা যায়।\*

ছবি দেখিলে বুঝিবে যে, ইহা ছটার মতই সূর্য্য হইতে বাহির হইরাছে, এইজন্মই জ্যোতিষীরা সূর্য্যের আকাশের এই অংশকে ছটা-মগুল (Corona) বলেন। কিন্তু ইহার গভীরতা বর্ণ-মগুলের মত দশ হাজার কি বিশ হাজার মাইল নয়। সূর্য্যের বাহিরে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ মাইল জুড়িয়া ইহার স্থান। ১৮৭৮ সালে একটা গ্রহণে সূর্য্য হইতে এক কোটি মাইল দূরে ছটা-মগুল দেখা গিয়াছিল। মাঝে চাঁদে-ঢাকা কালো সূর্য্য, তার পরে সেই রঙিন্ বর্ণ-মগুল এবং শেষে এই ছটামগুল সূর্য্য-গ্রহণের সময়ে একটা দেখিবার জিনিস। বাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা মোহিত হইয়াছেন এবং ইহার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা দেখি নাই, কাজেই ছবি দেখিয়া গুবিররণ শুনিয়া এখন আমাাদিগকে সম্ভন্ট থাকিতে হইবে।

কি কি জিনিস জ্লিয়া সূর্য্যের ছটামণ্ডল জন্মিয়াছে, ভাহা জানা গিয়াছে। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতগণ সূর্যা-গ্রহণের সেই তুই চারি মিনিট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া তাহা স্থির করিয়াছেন। আমাদের জানাশুনা জিনিসের মধ্যে

গ্রহণের সময় ছাড়া অপর সময়ে ক্ষের বর্ণ-য়ঙল পরীক্ষা করিবার এক উপায়
আঞ্কালকার জ্যোতিহীরা বাহির করিয়াছেন, কিন্তু ছটামওলকে পূর্ণ ক্য়্র-গ্রহণ ছাডা
আর কগনট চক্রে দেখা যায় না।

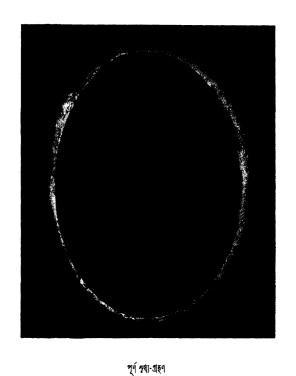

হুৰ্য ও পৃথিৱীর মধ্যে চাঁদ দাঁড়াইয়া হুৰ্যাকে কালো করিয়া দিগছে :



ভাঁহারা উহাতে হাইড্রোজেনের বাপাই জ্লিতে দেখিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরো যে অনেক বাপা জলে, জ্যোতিষীরা তাহা জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু দে-সব বাপা আমাদের পৃথিবীতে নাই, কাজেই তাঁহারা তাহাদের নামও বলিতে পারেন নাই। দেখ, আমাদের সূর্যাটি কি জিনিস!

এখন বোধ হয়, তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, বড় বড় জ্যোতিষীরা এত খরচ-পত্র করিয়া এবং এত কফ স্বীকার করিয়া কেন দূর দেশে পূর্ণ সূর্য্য-গ্রহণ দেখিতে আসেন। এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে, মাঝ সমুদ্রে বা বরফ ঢাকা মেরুদেশে না গেলে সূর্য্য-গ্রহণ দেখা যাইবে না। জ্যোতিষীরা জাহাজে করিয়া সেই সব স্থানে গিয়া জাহাজ নঙ্গর করিয়া সূর্য্য-গ্রহণ দেখিয়াছেন। ১৮৬৮ সালে ভারতবর্ষে একটি পুর্ণগ্রাস সূর্য্য-গ্রহণ হইয়াছিল। তথন ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসার এখনকার মত স্থবিধা ছিল না। জ্যোতিষীরা এই অস্তবিধা গ্রাহ্য করেন নাই। দলে দলে অনেক জ্যোতিষী ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। স্তপ্রসিক ফরাসী-জ্যোতিষী জান্সেন্ সাহেব এই দলে ছিলেন। তিনি গ্রহণের সময়ে সূর্য্যের অনেক ছবি উঠাইয়া লইয়াছিলেন। সেগুলি হইতে সূর্য্যের আকাশ-সম্বন্ধে অনেক নূতন খবর আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু এখনো অনেক খবর জানিতে বাকি আছে, তাই পূর্ণ সূর্য্য-গ্রহণ হইলে জ্যোতিষীরা আর ঘবে বসিয়া থাকিতে পারেন না।

করাসী লোডিবী জান্দেনের নাম করার তাঁহার সন্বজে একটা গল্পের কথা মনে পড়িয়া গেল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে করাসীদের সহিত জন্মান্দের একটা ভয়ানক লড়াই হইয়াছিল। মুই পক্ষই বলশালী, অনেক ছোটখাটো যুজের পর জন্মান্-সৈশ্য আসিয়া ক্রান্সের রাজধানী পারিস্ সহরকে ঘেরিয়া কেলি। নগরের চারিদিকেই জন্মান্-সৈশ্যের কড়া পাহারা বসিল, একটি লোকও যে নগর হইতে বাহির হইয়া আসিবে, ভাহার উপায় রহিল না। বাহিরের লোক যে, সহরের লোকদের নিকটে গিয়া খাবার-দাবার দিয়া আসিবে, ভাহারো পথ বন্ধ। তথন ক্ষান্সেন্ সাহেব ছুর্ভাগ্যক্রমে পারিসে ছিলেন, কাজেই তাঁহাকেও অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল।

ষাহা হউক, এই সময়ে একটা বড় রকমের সূর্য্-প্রহণ হইবার কথা ছিল। এই গ্রহণটি দেখিয়া সূর্য্-সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিয়া লইবেন বলিয়া জান্সেন্ সাহেব বছদিন ধরিয়া প্রস্তুত হইডেছিলেন। ক্রমে গ্রহণের দিন কাছে আসিতে লাগিল, কিন্তু জর্মান্দের পাহারার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি যে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া সূর্য্-গ্রহণ দেখিবেন, তাহার আশা রহিল না। জান্সেন্ খুব ছঃখিত হইলেন এবং পারিসের বাহিরে বাইবার জন্ম খাঁচার পাখীর মত ছট্-ফট্ করিতে লাগিলেন। গ্রহণের পূর্ব্দিন রাত্রিতে তিনি এমন অধীর হইয়া পড়িলেন যে, একটু সময়েরও জন্ম পারিসে থাকিতে ভাঁহার ইছলা রহিল না। তিনি স্থির করিলেন,

শক্রদের মাঝ দিয়াই চলিয়া যাইবেন, তাহাদের গোলা-গুলিতে যদি প্রাণত্যাগ হয়, তাহাও ভাল।

এই সময়ে জান্সেন্ সাহেবের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, তাঁহার একটি ভাঙা ব্যোম্যান আছে। সেই অন্ধকার রাত্রিতে তিনি ঐ ব্যোম্যানে উঠিলেন এবং পারিসের বাহিরে নিরাপদ স্থানে আসিয়া পৌছিলেন। জন্মানেরা যদি জন্-সেনের এই পলায়নের খবর একটুও জানিতে পারিত, তাহা হইলে একটি মাত্র গোলার আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইত। জ্ঞানলাভের জন্ম জান্সেনের মনে যে ব্যাকুলতা আসিয়াছিল, মৃত্যুর আশক্ষাও তাহাকে দমন করিতে পারে নাই।

## সুর্য্যের আলোক ও তাপ

স্মেরির মোটামুটি খবর তোমাদিগকে দিলাম। কিন্তু এখনো উহার অনেক খবর বড় বড় জ্যোতিধীরাও জানেন না, ধাহা তাঁহারা জানেন, তাহারও অনেক কথা বলিতে বাকি রহিল। তোমরা আর একটু বড় হইলে সে-সব কথা জানিতে পারিবে ও বুকিবে। সূর্য্যের আলোক ও তাপ সম্বন্ধে ছুই একটা কথা বলিয়া এখানেই সূর্য্যের গল্প শেষ করিব।

সূর্য্যের আলো যে কত বেশি ভোমরা তাহা প্রতি-দিনই দেখিতের। পণ্ডিতেরা এই আলোর একটা হিসাব করিয়াছেন। পূর্ণিমার চাঁদের আলো কত তাহা তোমরা দেখিয়াছ। এ চাঁদের আলোতে বই পড়াও যায়, কিন্তু হিসাব করিলে দেখা যায় ছয় লক্ষ চাঁদের আলো একত্র না করিলে একটা সূর্য্যের আলোর সঙ্গে সমান হয় না। ছয় লক্ষ চাঁদ বড সোজা কথা নয়। এত-গুলো চাঁদ যদি এক সঙ্গে আকাশে উঠে. তাহা হইলে সব আকাশটা চাঁদে চাঁদে ভরিয়া যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে, আমাদের সব আকাশটা যদি চাঁদের মত উজ্জ্ল হয়, তাহা হইলেই কেবল সুর্য্যের মত আলো আমরা পাইতে পারি। দেখ সূর্য্য কত আলো দেয়! বিজ্ঞানের দারা, লোকে ইলেক্ট্রিক্ আলো, লাইম্ আলো, কত আলোই প্রস্তুত করিতেছে, কিন্তু সূর্য্যের আলোর সমান একটি আলোও এ-পর্যান্ত কেইই করিতে পারে নাই !

স্থ্যির আলো যেমন বেশি, ভাপও তেমনি বেশি।
স্থ্য কড দুরে আছে; ভাহা ড ভোমরা শুনিয়াছ। এড
দুরে থাকিয়া স্থা যে ভাপ ছাড়িভেছে, ভাহার একটুথানি-মাক্র
আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া পড়িভেছে। বাকি সবই মহাআকাশের মহাশুল্মে ছড়াইয়া পড়িভেছে। কিন্তু এই
একটুথানি ভাপের যে কত তেজা, ভাহা প্রতিদিনই ভোমরা
দেখিতে পাও। সূর্যোর ভাপে থাল-বিল, নদী-নালা সব
শুকাইয়া য়য়, এক এক সময়ে এত ভাপ হয় য়ে, ছাভা
মাথায় দিয়াও ছপরে মরের বাহির হওয়া য়য় না। এভ দূরে
থাকিয়া যে এভ ভাপ দিতে পারে, ভাহার কাছে গেলে য়ে
কত ভাপ পাওয়া য়য়, এখন ভোমরা ভাবিয়া দেখ!

জ্যোতিষীরা ও বৈজ্ঞানিকেরা বড় মজার লোক।
তাঁহারা যাহা দেখেন ও বাহা শুনেন, তাহা লইয়া হিসাবপত্রে বসিয়া যান। কত পরীক্ষা ও কত অক কষার পরে
তবে তাঁহাদের হিসাব-পত্র ঠিক হয়। সমস্ত সূর্যাটা কত
তাপ ছাড়িতেছে, জ্যোতিষীরা অনেক অক কষিয়া অনেক
পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন। একটা হিসাবে একজন
জ্যোতিষী বলিয়াছেন, যদি সমস্ত সূর্যাটাকে পঞাশ হাত গভীর
বরক্ষ দিয়া মোড়া বায়, তাহা হইলে সূর্য্য নিজের তাপ দিয়া
এই পঞ্চাশ হাত বরকের আবরণ এক মিনিটে গলাইয়া দিতে
পারে। ভাবিয়া দেখ কি ভয়ানক তাপ! আর একটা
হিসাবের কথা বলি। তুই হাত লম্বা ও তুই হাত চওড়া

জায়গা যে কত ছোট তোমরা নিক্ষে তাহ। মাপিয়া দেখিতে পার। এতটুকু জায়গায় তোমাদের মত দুই জন মানুষ হয় ত কোনো গতিকে বসিয়া থাকিতে পারে মাত্র। সূর্য্যের উপরকার এতটুকু ছোট জায়গা হইতে এক ঘণ্টায় যে তাপ বাহির হয়, আমাদের এখানে একশত সত্তর মণ কয়লা না পুড়াইলে তাহা পাওয়া যায় না। ভাবিয়া দেখ, কত কোটি কোটি মণ কয়লা পুড়াইলে তবে সূর্য্যের তাপের মত তাপ আমরা এক ঘণ্টার জন্ম সৃষ্টি করিতে পারি।

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, সূর্য্য যে ক্রমাগত এই রকম ভয়ানক তাপ ছাড়িভেছে, সে তাপ কোথা হইতে আসে? উননে কয়লার আগুন জালা হইয়াছে, এই আগুন এক ঘণ্টা কি ছই ঘণ্টা বেশ জ্বলিবে এবং তাহার পরে নিভিয়া যাইবে। উননের আগুন ষদি ঠিক রাখিতে চাও, তাহা হইলে মাঝে মাঝে উননে নূতন করিয়া কয়্লা দিতে হইবে। সূর্য্যের আগুন কত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া জ্বলিতেছে, কিন্তু ইহার আগুনের তাপ একটুও কমে নাই। ইহাতে কে কয়লা জোগায় এবং কি-রকমেই বা ইহার কয়লার জোগায় তহা, তোমবা ভাবিয়া ঠিক করিতে পার কি ৽ একজন জ্যোতিষী হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, যদি সমস্ত স্র্যাটা কয়লা দিয়াই প্রস্তুত হইত এবং এই কয়লা পুড়াইয়া যদি স্র্য্য তাপ দিত, তাহা হইলে এক হাজার বা তুই হাজার বৎসরের মধ্যে তাহার সমস্ত কয়লা নিঃশেষে পুড়িয়া যাইত এবং সূর্য্য নিভিয়া এক

গাদা ছাই হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু চুই হাজার বংসরেও ত সূর্য্য নিভিয়া যায় নাই, বা তাপও ত একটু কমে নাই। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, কয়লা বা কাঠের আগুনে সূর্য্যের তাপ রক্ষা হয় না। কে গাড়ী গাড়ী করিয়া কয়লা বহিয়া ঢালিবে ? ঢালিতে পারিলে এত কয়লাই বা কোথায় ?

সূর্যা কি-রকমে নিজের দেহের তাপ রক্ষা করে, তাহা জানিবার জন্ম বৈজ্ঞানিকেরা অনেক পরীক্ষা, অনেক হিসাব-পত্র করিয়াছেন। এখন স্থির হইয়াছে, সূর্য্য নিজের শরীরটাকে স্ফুচিত করিয়া তাহার তাপ রক্ষা করে।

কথাটা বোধ হয় তোমরা বুঝিলে না। একটু বুঝাইয়া বলি। সমস্ত জিনিসেরই একটা প্রধান গুণ এই যে, যদি জোর করিয়া আকারে ছোট করা যায়, তাহা হইলে পদার্থ-মাত্রই গরম হইয়া পড়ে। ইট্ বা পাথরের মন্ত শক্ত জিনিসকে আকারে সহজে ছোট করা যায় না, কিন্তু যে-সকল জিনিস বাতাসের মত বাস্পীয় অবস্থায় থাকে, চাপ দিয়া ভাহাদিগকে অনায়াসে ছোট করা যায়।

ফুট্বলের সেই ছোট রবারের থলি অর্থাৎ ব্লাডারের ভিতরে তুমি যে বাতাসটা পম্প করিয়া দাও, তাহা বাহিরে অনেকটা জায়গা জুড়িয়া থাকে। কাজেই বাহিরের অনেকটা বাপ্পকে জাের করিয়া যখন ছোট ব্লাডারের মধ্যে পােরা যায়, তথন বাতাসকে সঙ্কুচিত করা হয়। সভ সভ পম্প করার পরে তুমি যদি ব্লাডারে হাত দাও, তবে দেখিবে রবারের

উপরটা গরম হইয়াছে। বাইসিকেল্ গাড়ীর চাকায় যে রবারের টায়ার অর্থাৎ গদি লাগানো থাকে, তাহার ভিতরে জোর করিয়া যথন অনেক বাতাস পম্পু করা যায়, তথন সেটাও গরম হইয়া পড়ে। কাজেই দেখা গেল, বাস্পীয় জিনিস সকুচিত অর্থাৎ আকারে ছোট হইয়া পড়িলে তাহাতে তাপের স্প্রি হয়।

সূর্য্য এতকাল ধরিয়া ক্রমাগত তাপ বিলাইয়া কেন আজও ঠাণ্ডা হইতেছে না, ইহার কারণ দেখাইতে গিয়া পণ্ডিতেরা ব্লাডার গরম হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। সূর্য্য আমাদের পৃথিবীর মত মাটি-পাথর দিয়া গড়া নয়, উহার দেহে কেবল বাপ্সই আছে। বাপ্স জিনিসটার আর একটা প্রধান গুণ এই যে, ঠাণ্ডা পাইলেই তাহা আকারে খুব ছোট হইয়া আ**সে। কাজে**ই সূর্য্যের দেহের বাষ্প তাপ ছাড়িয়া ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহ সঙ্কৃচিত হইতেছে। কিন্তু দেহ সঙ্কৃচিত হইলে তাহাতে তাপ জমে, তাহা আমরা আগেই বলিয়াছি। স্থতরাং দেখা যাইতেছে, সূর্য্যের দেহ যেমন ঠাণ্ডা হইয়া সঙ্কুচিত হইতেছে, তেমনি সঙ্গুচিত হওয়ার দরুণ সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে তাপেরও স্প্তি হইতেছে। 'যত্ৰ আয় তত্ৰ ব্যয়', কাজেই এত তাপ খরচ করিয়াও সূর্য্য ঠাগু। হইতে পারিতেছে না।

### মহাপ্রলয়

তোমরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, আচ্ছা, প্রতি-দিনই সূর্য্য যখন নিজের দেহকে একটু-একটু ছোট করিয়া ফেলিতেছে, তখন গত বৎসরের সূর্য্যের চেয়ে এ বৎসরের সূর্য্যকে ছোট দেখি না কেন? জ্যোতিষীরা ভোমাদের এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যখন বিশ্ব-সংসারে মা**নুষ জন্মে** নাই এবং পৃথিবী**র জন্ম** হয় নাই, সেই অতি পুরাতন কালে, সূর্য্য খুবই বড় ছিল। এখন আকাশের যে জায়গায় পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস্ ও নেপ্ চুন রহিয়াছে, সূর্য্যের দেহটা সেই কোটি কোটি মাইল জায়গা জুড়িয়া ছিল। জায়গা জুড়িয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহার দেহটা খুবই হাল্কা ছিল। এখন সূর্য্যের দেহে যে ঘন বাষ্প আছে, তথন ইহা অপেক্ষা থুব হাল্কা বাপ্প তাহার দেহে ছিল। সেই সময় হইতে আজ-পর্য্যস্ত সূর্য্য নিজের দেহ গুটাইয়া ছোটই করিয়া আসিতেছে। তাই সূর্য্য আগেকার তুলনায় এত ছোট। ধাহা হউক, সূর্য্যের ছোট হইবার ভাবটা এখনো আছে, কিন্তু এখন যে পরিমাণে ছোট হইতেছে তাহা নিতাস্ত অল্ল, তাই এখন চুই দশ বৎসরে বা চু-হাজার দশ-হাজার বৎসরে সূর্য্য কতটা ছোট হইল, তাহা নজরেই পড়ে না।

মনে কর, একটা বড় জালার ভিতরে দশ মণ তিল বোঝাই আছে, আর তুমি যেন সেই জালা হইতে প্রতিদিন এক একটি করিয়া তিল উঠাইয়া লইতেছ। প্রতিদিনই এক একটি করিয়া তিলের ক্ষয় হইতেছে এবং প্রতিদিনই জালাটা একটু-একটু করিয়া খালি হইতেছে; কিন্তু এই ক্ষয় এত সামান্ত যে, তুমি তু-বছরে কি দশ-বৎসরেও চোখে দেখিয়া বুঝিবে না যে, জালা খালি হইয়া যাইতেছে। সূর্য্যের জাকারে ছোট হওয়াও এই-রকমের; এখন প্রতি বৎসরে দে এমন তিলে তিলে ছোট হইতেছে যে, তু-হাজার দশ হাজার বৎসরে আমরা সূর্যাকে খুব ভাল যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়াও ছোট দেখিব না।

কিন্তু খুব অনেক দিন পরে, হয় ত লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, এই তিলে তিলে কমার জন্ম সৃর্য্যকে নিশ্চরই ছোট ছইতে দেখা যাইবে। তখন মানুষ পৃথিবীতে থাকিবে কি না জানি না, যদি থাকে তবে তাহারা সৃর্য্যকে ছোট দেখিরা অবাক্ ছইয়া যাইবে। কেবল তাহাই নয়, তখন তাহারা দেখিবে স্ব্য্য ছোট ছইতে ছইতে এমন ঘন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সে আর ছোট হইতে পারিতেছে না, সেই দিনই মহাপ্রলয় আরম্ভ ছইবে। কারণ স্ব্য্য তখন যে তাপ ক্ষয় করিবে, তাহার আর পূর্ণ ছইবে না। কাজেই দিনে দিনে ঠাণ্ডা হইয়া স্ব্য্য এক দিন একেবারে নিভিয়া যাইবে। পৃথিবী আর তাপ-আলোক না পাইয়া ঘোর অক্ষলৈরে বরকের চেয়েও বেশী ঠাণ্ডা ছইয়া পাড়বে। মেঘ ছইবে না, বৃষ্টি পাড়বে না, নদী চলিবে না, বাডাসও বহিবে না। সমুদ্রের জল শক্ত বরক ছইয়া

দাঁড়াইবে। সূর্য্যের আলোতে বাড়িয়া যে-সকল গাছ-পালা আমাদের খান্ত জোগায়, ভাষারা চিরদিনের জন্ত লোপ পাইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পশু প্রভৃতি প্রাণীদিগের চিহ্নমাত্রও পৃথিবীতে থাকিবে না।

সূর্য্য নিভিয়া যাওয়ার পরে পৃথিবীর এই তুর্দশার কথা মনে করিলে সভাই ভয় হয়। কিন্তু আপাততঃ ভয়ের কারণ নাই, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে পৃথিবীতে এই মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে, তার অনেক আগে হয়ত মনুয়্যঞ্জাতি পৃথিবী হইতেলোপ পাইয়া যাইবে! আমাদের এই অতি প্রাচীন হিমালয় পর্বত বাতীত আর কেহই এই মহাপ্রলয় দেখিবে না। কিন্তু তখন তাহার এই শ্যামল দেহখানি থাকিবে না, তপঃক্লিফ্ট খবির মত তাহার শরীর তখন কল্পালার হইবে এবং মাথার তুষার-জটা আরো ভারি ও আরো সাদা হইয়া পড়িবে।

এক একটি করিয়া তিল উঠাইয়া লইডেছ। প্রতিদিনই এক একটি করিয়া তিলের ক্ষয় হইতেছে এবং প্রতিদিনই জালাটা একটু-একটু করিয়া খালি ছইতেছে; কিন্তু এই ক্ষয় এত সামান্ত যে, তুমি তু-বছরে কি দশ-বৎসরেও চোথে দেখিয়া বুঝিবে না যে, জালা খালি হইয়া যাইতেছে। সূর্য্যের আকারে ছোট হওয়াও এই-রকমের; এখন প্রতি বৎসরে দে এমন তিলে তিলে ছোট হইতেছে যে, তু-হাজার দশ হাজার বৎসরে আমরা সূর্যাকে খুব ভাল যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়াও ছোট দেখিব না।

কিন্তু থুব অনেক দিন পরে, হয় ত লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে. এই তিলে তিলে কমার জন্ম সূর্য্যকে নিশ্চয়ই ছোট ছইতে দেখা যাইবে। তখন মানুষ পৃথিবীতে থাকিবে কি না জানি না, যদি থাকে তবে তাহারা সূর্য্যকে ছোট দেখিয়া অবাক্ ছইয়া যাইবে। কেবল তাহাই নয়, তখন তাহারা দেখিবে সূর্য্য ছোট ছইতে ছইতে এমন ঘন হইয়া দাঁড়াইয়াছে য়ে, সে আর ছোট ছইতে পারিতেছে না, সেই দিনই মহাপ্রলয় আরম্ভ ছইবে। কারণ সূর্য্য তখন যে তাপ কয় করিবে, তাহার আর পূরণ ছইবে না। কাজেই দিনে দিনে ঠাগু। ছইয়া সূর্য্য এক দিন একেবারে নিভিয়া যাইবে। পৃথিবী আর তাপ-আলোক না পাইয়া ঘোর অন্ধকারে বরকের চেয়েও বেশী ঠাগু। ছইয়া পড়িবে। মেঘ ছইবে না, র্ষ্টি পড়িবে না, নদী চলিবে না, বাভাসও বহিবে না। সমুদ্রের জল শক্ত বরফ ছইয়া

দাঁড়াইবে। সূর্য্যের ঝালোতে বাড়িয়া যে-সকল গাছ-পালা আমাদের খাত জোগায়, তাহারা চিরদিনের জন্ত লোপ পাইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পশু প্রভৃতি প্রাণীদিগের চিহ্নমাত্রও পৃথিবীতে থাকিবে না।

সূর্য নিভিয়া বাওয়ার পরে পৃথিবীর এই তুর্দশার কথা
মনে করিলে সভাই ভয় হয়। কিন্তু আপাততঃ ভয়ের কারণ
নাই, লক্ষ লক্ষ বংসর পরে পৃথিবীতে এই মহাপ্রলয় উপস্থিত
হইবে, তার অনেক আগে হয়ত মমুয়্রজাতি পৃথিবী হইতে
লোপ পাইয়া যাইবে! আমাদের এই অতি প্রাচীন হিমালয়
পর্ববত বাতীত আর কেহই এই মহাপ্রলয় দেখিবে না। কিন্তু
তখন তাহার এই শ্রামল দেহখানি থাকিবে না, তপঃক্লিফ ঋষির মত তাহার শরীর তখন কল্পানার হইবে এবং
মাথার তুষার-জটা আরো ভারি ও আরো সাদা হইয়া পড়িবে।

#### চাঁদ

এই ন চাঁদের কথা বলা যাউক। তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, পৃথিবী থেমন সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে, চাঁদ সেই-রকম পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ার। এজন্য পৃথিবী গ্রহ এবং চাঁদ তাহার উপগ্রহ। সে যেন পৃথিবীরই অধীনে আছে, পৃথিবী তাহাকে টানিয়া নিজের চারিদিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া চাঁদের সঙ্গে সূর্য্যের যে কোনো সম্বন্ধ নাই, এ-কথা বলা যায় না ৄ কারণ পৃথিবীর চারিদিকে যখন চাঁদ ঘুরে, তখন পৃথিবী তাহাকে সঙ্গে লইয়া স্থাকে ঘুরিতে থাকে। এজন্য চাঁদের গভিটা বড়ই গোলমেলে রকমের।

একটা উদাহরণ দিয়া চাঁদের গতিটা বুঝানো যাক্।
মনে কর, তুমি যেন সূর্যা হইরা মাঝে দাঁড়াইরা আছ, আর
তোমার সেই বন্ধু ধরণী তোমার চারিদিকে পৃথিবী সাজিয়া
ঘুরিতেছে। (পর পৃষ্ঠার ছবি দেখ)। এখন চাঁদ হইবে
কে ? যে চাঁদ হইবে, তাহাকে কিন্তু ধরণীর চারিদিকে
ঘুরিতে হইবে। আচ্ছা, একটা কাজ করা যাক্, ধরণীকে
বলা যাউক, সে যেন একটা চিলে দড়ি বাঁধিয়া ঘুরাইতে
খাকে। ধরণী চিলে দড়ি বাঁধিল এবং তাহার মাধার
চারিদিকে সেই চিলটাকে ঘুরাইতে লাগিল, আবার সঙ্গে
সঙ্গে সে তোমারো চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। কাজেই চাঁদ

বেমন পৃথিবীকে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্ব্যের চারিদিকে ঘুরিতে আসে, এখানে দড়িতে-বাঁধা চিলটাও সেই-রকম ধরণীর চারি-



ধরণী ঢিলে দড়ি বাঁধিয়া তাহা মাথার চারিদিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে অন্ত বালকটির চারিদিকে ঘুরিতেছে।

দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে তোমাকেও ঘুরিয়া আসিল। তাহা হইলে এই চিলের গতি ঠিক্ চাঁদের মতই হইল না কি ?

পূর্বের ভোমাদিগকে বলিয়াছি, চাঁদকে আমর। পৃথিবী হইতে প্রায় সূর্ব্যের মত বড় দেখি বলিয়াই চাঁদ কখনো স্থাের মত বড় জিনিস নয়। নক্ষত্রদের চেয়ে চাঁদ অনেক ছোট, ভা'ছাড়া আর যাহা কিছু আকাশে থালি চোথে দেখা যায়, ভাহাদেরও চেয়ে ছোট, অর্থাৎ আকাশে যত ছোট বড়

জ্যোতিক আছে, তাহাদের সব চেয়ে চাঁদই ছোট। কিন্তু মায়ের ছোট ছেলেটির মত সে পৃথিবীর কাছে থাকিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া তাহাকে আমরা এত বড় দেখি।

চাঁদকে ছোট বলিলাম, তাই বলিয়া মনে করিও না, যেন তাহা আমাদের খেলার ফুট্বলের মত ছোট বা ধান রাখিবার মরাইয়ের মত ছোট, বা পাহাড়ের মত ছোট, বা হিমালয় পর্বতের মত ছোট। পৃথিবীর উপর যত জিনিস আছে, তাদের সব-চেয়ে চাঁদ বড়। কিন্তু আকাশে থাকিয়া যত গ্রহ-নক্ষত্র রাত্রিতে আলো দেয়, তাহাদের সব চেয়ে চাঁদ ছোট। সূর্য্যের তুলনায় চাঁদ কত ছোট তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। কিন্তু চাঁদ আবার পৃথিবীর চেয়ে এত ছোট য়ে, বিধাতা পুরুষ যদি চাঁদ দিয়া এই পৃথিবীর মত আর একটা পৃথিবী গড়িতে ইচছা করেন, তাহা হইলে পঞাশটা চাঁদকে ভাঙিয়া কালা না করিলে পৃথিবী গড়িতে পারিবেন না। তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, আমাদের পৃথিবীটাকে যদি ধরা যায় একটা বড় মার্কেল কিন্তা একটা মাঝারি গোছের মাটির ভাঁটা, তাহা হইলে চাঁদ হইয়া দাঁড়ায় একটা ছোট মটয়ের মত।

সার একটা হিসাবের কথা বলি। ভোমরা ছোট বেলার ছেলে-ভূলোনো গল্পে শুনিয়াছ, মাটির তলার পাতালে, এক রাজার বাড়ী আছে; দেখানে এক রাজ-কন্সা আছেন, দৈত্য-দানব কত কি আছে। এ-গল্পটা বদি ভোমাদের মনে না থাকে, ভোষাদের ঠাকুরমার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়ো। গল্পটা আমার একটুও মনে নাই, তা'না হইলে এখনি তাহা তোমাদিগকে বলিতে আরম্ভ করিতাম। যাহা হউক মনে কর, তোমরা বেখানে বিদয়া বই পড়িতেছ, দেখানে একটা প্রকাণ্ড ক্রো খুঁড়িয়া পৃথিবীর মাঝামাঝি জায়গায় যাইবার চেন্টা কবিতেছ। কত খুঁড়িলে গল্পের দেই পাতালপুরীতে পৌঁছানো যাইবে, আন্দাল করিতে পার কি ? পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, তাহা হইলে ক্রোটাকে প্রায় চারি হাজার মাইল খুঁড়িতে হইবে। কলিকাতা হইতে পাঞ্জাব প্রায় হাজার মাইল। কাজেই দেখ, কলিকাতা হইতে পাঞ্জাব প্রত্যা ক্রের ক্রোটাকে তাহারি চারিগুণ গভীর করিতে হইবে।

কিন্তু কেউ যদি চাঁদে গিয়া কুয়ো খুঁড়িতে আরস্ত করে, তাহা হইলে এক হাজার মাইল খুঁড়িলেই চাঁদের ঠিক মাঝখানে গিয়া পৌছিবে। ইহাও বড় কম দূর নয়। কিন্তু তাহা হইলেও পৃথিবীর মাঝে পৌছিতে বত খুঁড়িতে হয়, চাঁদের মাঝে যাইতে তাহার সিকি খুঁড়িলেই চলে। দেখ চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে কত ছোট!

কত দূরে থাকিয়া চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে যুরিতেছে এখন দেখা যাউক। চাঁদ পৃথিবীর প্রায় কোলের কাছে আছে, এজন্ম জ্যোতিষীরা ইহার দূরত্বের থুব সৃক্ষ হিসাব করিতে পারিয়াছেন। তোমাদের চেয়ে বাঁহারা বরসে বড়, ভাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে যে, চাঁদ পৃথিবী হইতে প্রায় তুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে আছে। কিন্তু এই দূর্ত্বটা কত, মনে মনে আন্দাঞ্জ করিতে পার কি ? আচ্ছা, সূর্যাের দূর্ত্ব ঠিক করিবার সময়ে আমরা যে রেলের গাড়ার উদাহরণ লইয়াছিলাম, এখানে সেই-রকম একটা কিছু লওয়া যাক্।

মনে কর, আজকালকার নৃতন বাোম্যান অর্থাৎ
এরোপ্রেনে চড়িয়া আমরা যেন চাঁদের রাজ্য দেখিবার জন্ম
বাহির হইয়াছি। এরোপ্রেন্ ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে
চাঁদের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। দিবারাত্রি ভাষার বিরাম
নাই। ভাষার কলটা যেন কেবলি বন্ বন্ করিয়া
যুরিতেছে। কতদিনে ভাহা চাঁদে পৌছিবে আন্দাজ করিতে
পার কি ?—প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস লাগিবে। সূর্য্যের দূরত্ব
হিসাব করিবার সময়ে আমরা দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীর ডাকগাড়ী যদি শৃশু দিয়া সূর্য্যে পৌছিতে য়য়, ভবে ভাষাকে
ভিনশত পঞ্চাশ বৎসর দিবারাত্রি হুস্ হুস্ করিয়া চলিতে
হয়। কোথায় সাড়ে পাঁচ মাস, আর কোথায় সাড়ে ভিনশত
বৎসর। ভাবিয়া দেখ, চাঁদ সূর্য্যের তুলনায়, পৃথিবীর কত্ত
কাছে! আর এত কাছে আছে বলিয়াই, আমরা ছোট
চাঁদটিকে এত বড় দেখি!

ভোমরা দূরবীণ দেখিরাছ কি 

গুবান দেখিরা থাক
ভবে, আভসী কাঁচ দিয়া বই পড়িতে গোলে বইয়ের অক্ষরভবি কি-রকম বড় দেখায়, ভোমাদের মধ্যে কেছ কেছ ভাহা

নিশ্চরই দেখিয়া থাকিবে। দূরবীণে চোধ লাগাইয়া চাঁদ বা অপর গ্রহদিগকে দেখিলে, সেগুলিও ঐ-রকমেই বড় দেখায়। এজন্ত থালি-চোথে আকাশের বে-সব জিনিসকে দেখা বায় না, দূররীণ দিয়া দেখিলে ভাহাদিগকে দেখা বায়। বদি ভোমরা একটা ছোট দূরবীণ হাতের গোড়ায় পাও, সকলের আগে একবার চাঁদকে দেখিয়া লইও। এমন আশ্চর্যা দৃশ্য আর কখনো দেখিবে না!

আজকালকার দিনে সকলের চেয়ে যে বড় দূরবীণ আছে, তাহা দিয়া দেখিলে চুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে না থাকিয়া কেবল চল্লিশ মাইল দূরে থাকিলে চাঁদ যেমনটি দেখাইত, ঠিক সেই-রকম**ই ব**ড় দেখায়। চল্লিশ মাইল দূরের জিনিস কত কাছে থাকে মনে করিয়া দেখ। দুরবীণ দিয়া দেখিয়া চাঁদকে আমরা ঠিক সেই-রকম কাছে পাইয়াছি। ইহাতে চাঁদের উপরকার সব খবর জানিবার শুনিবার খুব স্বিধা হইয়াছে। পৃথিবীর উপরে এখনো অনেক জায়গা আছে, যেখানে মানুষ যাইতে পারে নাই, কাজেই সেখানে কোথায় সমুদ্র আছে, কোথায় পাহাড় আছে এবং সেখানকার জীবজন্ম গাছ-পালা কি-রকম, এ-সব আমরা জানিতে পারি নাই। পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু এই রকমের অজানা দেশ। সেখানকার ভয়ানক শীতে ও বরফ-ঢাকা সমুদ্রে মানুষ যাইতে পারে নাই; কাজেই সেখানকার সকল অবস্থাও জানা যায় নাই। কিন্তু চাঁদের ঘতটা পৃথিবী হইতে

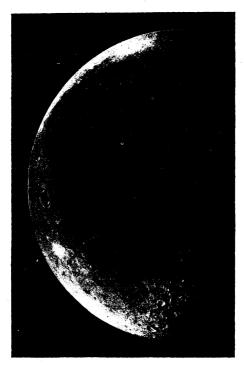

দেখা যায়, তাহার সকল অবস্থাই জ্যোতিষীদের জানা আছে।
পৃথিবীর কোথায় কোন্ সমুদ্র, কোথায় কোন্ পর্বত আছে,
আমরা ম্যাপে তাহা আঁকিয়া রাখি। জ্যোতিয়ারা চাঁদেরও
সেই-রকম ম্যাপ্ আঁকিয়াছেন, এবং সেখানকার পাহাড় পর্বতত
সমুদ্রের এক-একটা নামও দিয়াছেন।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, দেখিবার শুনিবার জিনিস চাঁদে অনেক আছে। বড় দূরবীণ দিয়া দেখিলে চাঁদকে যে-রকম দেখায়, এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। দেখিলেই বুঝিবে, এটা পূর্ণিমার চাঁদের ছবি নয়। পূর্ণিমার পরে কি-রকম এক-একটু করিয়া চাঁদের ক্ষয় হয়, তাহা তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। ছবিখানি পূর্ণিমার ছয় সাত দিন পরে উঠানো হইয়াছিল, এজন্ম ইহা সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। কিন্তু দেখ ছবি দেখিতে কেমন!

# চাঁদের আগ্নেয় পর্বত

ছবির উপরে যে-সব গোল গোল চিহ্ন আছে, সেগুলি কি বলিতে পার কি ? এগুলিকে জ্যোতিষীরা চাঁদের আগ্নেয় পর্বতের গর্ত্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিস্কৃতিষ্যুস, এটুনা প্রভৃতি পৃথিবীর আগ্নেয় পর্বতের নাম ভোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। এই সকল পর্বতের চূড়ায় ভ্যানক গর্ত্ত থাকে, ভাহা হইতে সময়ে সময়ে ধোঁয়া ছাই বাহির হইয়া নিকটের গ্রাম নগর ছাইয়া কেলে। কখনো কখনো আবার সেই গর্ত্ত দিয়া আগুনের মত গরম গলা মাটি পাধর ও ধাতু বাহির হয় এবং পাশের গ্রাম নগর ডুবাইয়া দেয়।

বিস্থৃভিয়স্ পর্ববৈতের অগ্নিবৃত্তি অনেক দিন আগে পম্পে নগরকে এইরকমে একবার নফ্ট করিয়া দিয়াছিল। সে-সময়ে বিস্থৃভিয়স্ হইতে এত ছাই এবং গলা মাটি পাথর ও ধাতু বাহির হইয়াছিল যে, তাহাতে নগরের ঘর-বাড়ী জীব-জস্তু সব চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। এখন লোকে সেই সকল ছাই ও জমাট ধাতু কাটিয়া নগর বাহির করিভেছে। যাহা হউক, চাঁদের উপরে যে-সব আগ্নেয় পর্ববিতের গর্ভ দেখিতেছ, তাহা হইতে কিন্তু এখন আর ছাই বা আগুন বাহির হয় না, হইলে তাহা দূররীণ দিয়া আমরা পৃথিবী হইতে দেখিতে পাইতাম। জ্যোতিষীর। তুই শত তিন শত বৎসর ধরিয়া চাঁদের পাহাড়-পর্বত পরীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু ভাহাদের একটুও পরিবর্ত্তন দেখিতে পান নাই। আমাদের দূরবীণগুলি এখন চাঁদকে এজ বর্ড় করিয়া দেখায় যে, চাঁদে যদি কলিকাতার হাইকোর্ট, জেনারেল্ পোইট-অফিস্ বা মন্তুমেণ্টের মত একটা বড় বাড়ী প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে আমরা সেই নৃতন বাড়ী, এখানে বিসয়া দেখিতে পাইতাম; কিন্তু এপর্যস্তু এরকম কিছুই দেখা যায় নাই। মাটির বা পাথরের পুতৃল গড়িয়া ঘরে রাখিলে তাহাকে যেমনটি রাখা যায়, চিরদিনই সেইরকম থাকে; চাঁদও যেন সেই-রকম একটি পুতৃল। বৎসরের পর বৎসর চাঁদকে দেখিয়া শুনিয়া ইহার একটুও পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই।

কিন্তু থ্ব প্রাচীন কালে চাঁদের সব আগ্নেয় পর্বত ছইতে যে ভয়ানক আগুন উঠিত এবং গলা ধাতুর স্রোত বাহির ছইয়া চারিদিক ভুবাইয়া দিত, এখনো এত দূর ছইতে আমরা ভাহা বুঝিতে পারি।

পরপৃষ্ঠায় চাঁদের একটা আগ্নেয় পর্ববিতের বড় ছবি
দিলাম ৷ ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, চাঁদের উপরকার
কতক জায়গা যেন খুব উঁচু প্রাচীর দিয়া ঘেরা আছে এবং
ভাহার মাঝে যেন কয়েকটা উঁচু-উঁচু পাহাড় আছে ৷ চাঁদের
আগেকার ছবিতে যে-সব ছোট গোলাকার আগ্নেয় পর্বত
দেখিয়াছ, তাহাদের আকৃতি ঠিক এই-রকমের অর্থাৎ চারিদিকে

উচু প্রাচীর, মাঝে একটা বা তুইটা উচু পাহাড়। যে আগ্নেয় পর্বতের ছবিটা এথানে দিলাম, তাহার নাম কোপারনিকাস্।

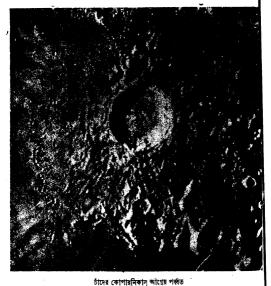

"কোপারনিকাস্" নাম শুনিয়া অবাক্ হইও না; এ নাম আমাদেরই দেওয়া। তোমার যদি ছুইটা পোবা কুকুর থাকে, এবং ডাহাদের একটা কালোঁও একটা সাদা হয়,

ভাহা হইলে প্রত্যেককে এক-একটা পৃথক নাম দিতেই হয়।
তাহা না হইলে যখন তুমি কালো কুকুরটাকে কাছে আনিতে
চাও, তখন কেবল তুতু করিয়া ডাকিলে চুইটাই কাছে
আসিবে। কিন্তু যদি তুমি কালো কুকুরটিকে "কালু" এবং
সাদাটিকে "টেবি" বলিয়া ডাক, তখন কালু বলিয়া ডাকিলে
কালো কুকুরই কাছে আসিবে এবং টেবি বলিয়া ডাকিলে
সাদাটাই কাছে আসিয়া তোমার পায়ের গোড়ায় লুটাইবে।
ইহাও যেন সেই-রকম; চাঁদের বড় বড় আয়েয়-পর্ববতগুলি
ও সমুদ্রগুলির এক-একটা নাম দেওয়াতে, একটা পর্ববতের
সঙ্গে আর একটা পর্ববতের গোলমাল হয় না।

চাঁদের পর্বতের নাম দেওয়ার কথায় একটা ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। তিন চারি বৎসর পূর্বেব আমি তোমাদেরি মত ছোট ছেলেদের দূরবীণ দিয়া চাঁদ দেখাইতেছিলাম। চাঁদের আয়েয় পর্বত, গুহা, পাহাড়ের শ্রেণী ও উচুনীচু মাটি দেখিয়া তাহারা অবাক্ হইয়া য়াইতেছিল। নিকটে একটি অল্পশিক্ষত ভূত্য দাঁড়াইয়া ছিল; তাহাকেও দূরবীণ দিয়া চাঁদ দেখাইলাম এবং কোন পাহাড়টার কি নাম তাহাও বলিতে লাগিলাম। পৃথিবীর মত চাঁদেও পাহাড় পর্বত আছে দেখিয়া দে খুবই আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্যা হইল চাঁদের পাহাড়গুলির নাম শুনিয়া। দে বলিতে লাগিল, "মহাশয়, কল দিয়া ত চাঁদের পাহাড় দেখাইলেন; কিন্তু পাহাড়গুলির নাম জানিলেন কি রকমে ?"

আমরা ত হাসিয়াই থুন। চাঁদের পাহাড় দেখিয়া লোকটা বিশ্মিত হইয়া ভাবিতেছিল, আমরা কোনো যন্ত্র দিয়া পাহাড়ের নামগুলাও হয় ত চাঁদ হইতে পৃথিবীতে আমদানী করিয়াছি। আমরা তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, পাহাড় পর্বত গাছপালা বা জীবজন্তুর নাম বিধাতা ভাহাদের গায়ে লিখিয়া দেন নাই, তাহাদিগকে চিনিয়া লইবার জন্ম মামুষেই তাহাদের এক-একটা নাম দেয়।

চাঁদ্রের আগ্রেয় পর্ববতের বিবরণ বলিতে গিয়া অনেক বাজে কথা বলিয়া ফেলিলাম। এখন আবার "কোপার-নিকাস" আগ্নেয় পর্বতের ছবিটি দেখা যাউক। ইহার চারিদিকে যে প্রাচীরের মত পাহাড় বেড়িয়া রহিয়াছে, তাহা কম উচ নয়। পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ইছার উচ্চতা তুই মাইলের উপরে, মাঝের পাহাডের উচ্চতা আরো বেশি। তাহার পরে যে জায়গা ঘেরা রহিয়াছে, মাপিলে তাহা প্রায় ছাপ্লান্ন মাইলের সমান হয়। তাহা হইলে দেখ ঐ পাহাড-ঘেরা গোলাকার জায়গাটাও নিভাস্ত ছোট-খাটো স্থান নয়। ছাপ্লান্ন মাইল প্রশস্ত একটা গোলাকার স্থান সূই মাইল উঁচু পাহাড়-দিয়া ঘেরা এবং ঘেরা জারগার মধ্যে আবার তুই একটা ভাঁচু চূড়াযুক্ত পাহাড়। চাঁদের সকল আগ্নেয় পর্বতই যে এত বড তাহা নয়। কোনোটিকে ইহা অপেক্ষা অনেক ছোটও দেখা গিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক আগ্রেয়গিরির গঠন ঠিক একই রক্ষের।

আমাদের পৃথিবীতে যত আগ্নের পর্বত আছে, তাহাদের সচ্চে চাঁদের পর্বতগুলির আকার মিলাইয়া দেখিলে ত্রের মধ্যে অনেক তকাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের কোনো আগ্রেয় পর্বত তুই তিন মাইল উঁচু পাহাড়ে ঘেরা নাই এবং তাহাদের কোনোটিরই মুখ পঞ্চাশ মাইল বা একশত মাইল চঞ্জা নয়। চাঁদের আগ্রেয় পর্বতগুলির অবস্থা এ-রকম কেন হইয়াছে, তোমরা কেহ বলিতে পার কি ? বোধ হয় পারিবে না; জ্যোভিষীয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার কারণ স্থির করিযাছেন।

ইহা বৃঝিতে হইলে পৃথিবী ও চাঁদের আবর্ধণের কথা
একটু জানা আবশ্যক। পৃথিবী তাহার উপরকার সকল
জিনিসকে নিজের দিকে টানে, এজগু আমরা জিনিসকে ভারি
বলিয়া বোধ করি। পাঁচ সের ওজনের একটা লোহার
গোলাকে মাটি হইতে উঠাইতে কত কফ্ট হয় দেখিয়াছ ত ?
গোলাকে পৃথিবী নীচের দিকে টানে তুমি তাহাকে উপর
দিকে টানো, কাজেই পৃথিবীর টানের চেয়ে তোমার টান,
অধিক না করিলে গোলাকে মাটি হইতে উঠাইতে পারিবে
না। এজগু কোনো জিনিসকে মাটি হইতে উঠাইতে গেলে
বেশ্ জোর লাগে।

চাঁদের দেহটা পৃথিবীর তুলনার থুব ছোট, এজস্থ সে তাহার উপরকার জিনিসগুলাকে পৃথিবীর মত জোরে টানিতে পারে না, এজস্থ চাঁদে সব জিনিসই হাল্কা। হিসাব করিয়া

দেখা গিয়াছে, পৃথিবীতে যে জিনিসটার ওজন ছয় সের, চাঁদে তাহার ওজন মোটে এক দের। ভূমি কত ভারি জিনিস মাটি হইতে উঠাইতে পার জানি না। বোধ হয় দশ সের জিনিস বেশ সহজে তুলিতে পার। তাহা হইলে চাঁদে তুমি ষাট্ সের অর্থাৎ দেড় মণ জিনিস অতি সহজে উঠাইতে পারিবে। তুমি কতটা লাফ্ দিতে পার ? হয় ত ছয় সাত হাতের বেশি পার না। তুমি চাঁদে গিয়া যদি লাফ্ দিতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে পৃথিবীর লাফের ছয় গুণ লাফাইতে পারিবে. অর্থাৎ ছত্রিশ হাত, কি বেয়াল্লিশ হাত অনায়াসেই লাফাইবে। ইহা বাঘের লাফের চেয়েও অনেক বেশি। ঢিল ছুড়িয়া তুমি ঢিলটাকে কত উপরে উ্ঠাইতে পার আন্দাজ করিয়া দেখিয়াছ কি ? তোমার হাতে বদি খুব জোর থাকে, তাহা হইলে ত্রিশ হাতের বেশি বোধ হয় তুমি টিলটাকে উপরে উঠাইতে পারিবে না: কিন্তু চাঁদে গিয়া ঠিক সেইরকম জোরে চিল ছড়িলে সেটি প্রায় একশত আশী হাত পর্যান্ম উপরে উঠিবে।

তোমার ওজন কত আমি ঠিক জানি না; হয় ত তুমিও জান না। মনে করা যাক্, তোমার ওজন ত্রিশ সের। তুমি যদি চাঁদে গিয়া উপস্থিত হও, তাহা হইলে সেখানে পা-দিবামাত্র, তোমার শরীরটা খুব হাল্কা বোধ হইবে। কারণ চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে খুব আর জোরে তোমার শরীরকে টানিবে। সেখানে যদি ওজনের কল থাকে, তাহা হইলে

দেখিবে তোমার শরীরের ওজন কমিয়া ত্রিশ সের হইতে পাঁচ সের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চাঁদের রাজ্যটা বড়ই অন্তুত নয় কি?

চাঁদে পঞ্চাশ এবং কথনো কথনো একশত মাইল চওড়া আমেয়গিরি কি-রকমে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহ। বুঝাইতে গিয়া চাঁদের এই-রকম অল্প টানের কথাটাকেই



কোয়ারা

জ্যোতিবীরা বলিয়াছেন। তোমরা বোধ হয় জ্বলের ফোয়ারা দেখিয়াছ, আমাদের দেশের বড় বড় সহরের বাগানে এই- রকম কোরারা অনেক দেখা বার। মাটিভে-পোঁতা নলের মুখ দিয়া শত শত ধারায় জল পিচ্কারীর মত জোরে উপরে উঠে, তাহার পরে সেগুলি নীচে নামিয়া ছত্রাকারে কোরারার চারিধারে পড়িতে থাকে। কোরারার জোর বত বেশি হয়, জলের ধারাও তেমনি বেশি উপরে ওঠে ও নামিবার সময়ে নল হইতে অধিক দূরে ছড়াইয়া পড়ে।

জ্যোতিষীর। বলেন, তুই মাইল তিন মাইল উচ্
পাহাড়ের প্রাচীরে ঘের। আগ্রেয় পর্ববতগুলির আকৃতি ঐরকমেই ইইয়াছিল। হাজার হাজার বংসর পূর্বেব যথন
চাঁদের দেহের শত শত আগ্রেয় পর্ববত হইতে গলা ধাতু
ধোঁয়া ও ছাই কোয়ারার মত জোরে বাহির হইত, তথন তাহা
অনেক উপরে উঠিত। কারণ চাঁদের টান বেশী নয়। ভাহার
পরে যথন নামিত তথন আগ্রেয় গিরির কোয়ারার মুখ হইতে
অনেক দূরে গিয়া ছত্রাকারে পড়িত। জ্যোতিষীরা বলেন,
এই রকমে দূরে ছত্রাকারে পড়া ছাই পাথর ও গলা ধাতু
হাজার হাজার বংসর ধরিয়া জমিয়া ছুই মাইল তিন মাইল
উচ্ পাহাড়ের প্রাচীর নিশ্মাণ করিয়াছে। এক কালে যে
সভ্য সভ্যই চাঁদের আগ্রেয় পর্ববত হইতে ছাই পাথর ও গলা
ধাতু বাহির হইত, তাহা ঐ-সকল প্রাচীর দেখিলেই বুকা বায়।

## চাঁদের উপরকার অবস্থা

শোংশালে এককালে আগ্নেয় পর্ববেডর এত উপদ্রব ছিল, সেধানে যে আমাদের পৃথিবীর মত সমতল স্থান থাকিতে পারে না, তোমরা অনায়াসে তাছা আন্দাক করিতে পার। সতাই চাঁদের উপরে এক মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া একটা সমতল জায়গা মেলা কঠিন। তোমাদের ফুটবল্ খেলার মত একটু ছোট সমতল জায়গাও বোধ হয় চাঁদে মেলে না। তাহাতে কেবল পাহাড়ের পর পাহাড়, উঁচু জমির পর নীচু জমি যেন সাজানো আছে। পৃথিবীর মত নরম মাটিও বোধ হয় সেধানে পাওয়া বায় না। বড় বড় আগ্রেয় পর্ববত হইতে গলা ধাতু জমাট বাঁধিয়া সেখানকার মাটিকে এমন শক্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, তাছা কলের লাজল দিয়া খুঁড়িতে গেলেও খোঁড়া যায় না।

তোমরা ভূগোলে পড়িরাছ, পৃথিবীর উপরে মোটে একভাগ স্থল এবং বাকী তিন ভাগ সমুদ্র। চাঁদে কিন্তু সমুদ্র কম। হিসাব করিলে দেখা যায়, চাঁদের উপরটাকে যদি তিনভাগ কর, তাহা হইলে কেবল একভাগ সমুদ্র ও বাকি দুই ভাগ স্থল হইয়া দাঁড়ায়। চাঁদে সমুদ্রের চিহ্ন থাকিলেও, সে সমুদ্রে কিন্তু এখন এক-বিন্দুও জল নাই। কাজেই আগেকার কথা ছাড়িয়া দিলে বলিতে হয়, চাঁদে এখন সবই স্থল; সেখানে এখন জলের নাম-গন্ধও নাই। জল

থাকিলে মেঘ হাইত এবং মেঘে চাঁদের উপরটা ঢাকা পড়িয়া বাইত; তথন আমরা চাঁদের গায়ের কালো কালো দাগ-গুলিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু চাঁদের কলঙ্ককে ত আমরা কখনই অস্পষ্ট দেখিতে পাই না। কাজেই মানিয়া লইতে হয় চাঁদে জল নাই।

আমাদের পৃথিবীতে জল আছে। এখানে জলে কি কাজ করে তাহা তোমরা হয় ত দেখিয়া থাকিবে। রৃষ্টির জল ও বরফ-গলা জল বড় বড় পাহাড়কে ভাঙিয়া চুরিয়া দেয়, উঁচু জমিকে নীচু করে এবং কখনো কখনো নীচু জমিকেও উঁচু করে। জল যেন প্রতিদিনই পৃথিবীকে নূতন করিয়া গড়িতেছে। কিন্তু আজ তিন শত বৎসর ধরিয়া জ্যোতিষেরা চাঁদকে দিনের পর দিন দেখিতেছেন, তাহার ম্যাপ্ আঁকিতেছেন, কিন্তু এত বৎসরেও চাঁদের উপরকার মাটি-পাথরের একটুও পরিবর্ত্তন দেখেন নাই। ইহা দেখিয়াও তোমরা বলিতে পার চাঁদে জল নাই।

চাঁদে বাতাসও নাই। বাতাসে কি কাজ করে তোমর। জান না কি ? ঠিক জলেরই মত তাহার কাজ। লোহাকে কিছু দিন বাতাসে ফেলিয়া রাখিলে বেমন তাহাতে মরিচা ধরে এবং এক-একটু করিরা তাহা ক্ষয় পাইয়া যায়, পাথরের উপরে ও মাটির উপরে বাতাস ঠিক ঐ-রকমেই কাজ করে। পাথরকে এবং শক্ত মাটিকে বাতাস একটু-একটু করিয়া ধূলা করিয়া দের এবং পরে সেই ধূলাকে উড়াইয়া দূরে ছড়াইয়া

কেলে। ইহাতে ক্রমে ক্রমে পাহাড় ও উঁচু মাটির চিবি ছোট হইরা আসে। কিন্তু চাঁদের পাহাড় ও উঁচু জমির এ-পর্যান্ত একটুও ক্রয় দেখা যায় নাই। কাজেই ভাহাতে বাডাস আছে ইহা কেমন করিয়া বলি ?

চাঁদে যে বাতাস বা জলের বাপা প্রভৃতি কোনো জিনিস
নাই, তাহার আর একটা প্রমাণের কথা বলি। তোমরা
নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, খুব গভীর বাতাসের ভিতর দিয়া দেখিলে
সব জিনিসকেই য়ান বা অস্পাই্ট দেখা যায়। সকাল বেলা
যখন সূর্য্য উঠে তখন তাহাকে কি রকম য়ান দেখায় তাহা
তোমরা দেখ নাই কি ? তখন তাহার দিকে বেশ তাকানো
যায়। অস্তের পূর্বের সূর্য্যকে ঠিক ঐ-রকমই য়ান দেখায়।
ইহার কারণ তোমরা বলিতে পার কি ? উদয় ও অস্তের
সময়ে সূর্য্য তের্চা-ভাবে কিরণ দেয়, তাই সূর্য্যের আলোককে
বায়ু ও নানা বাপ্রের গভীর তার ভেদ করিয়া আসিতে হয়
এবং ইহাতে আলো কতকটা আইকাইয়া যায়। তাই
ছপুরের সূর্য্যকে যেমন উজ্জ্বল দেখায়, উদয়-অন্তকালের
সূর্য্যকে সে-রকম দেখায় না।

বাতাস ও বাপোর আলো আট্কাইবার এই কথাটিকে মনে রাখিয়া, চাঁদের আকাশে যে বাতাস বা অন্থ বাপা নাই, তাহা জ্যোভিষীরা প্রমাণ করিয়াছেন। নিজের পথ ধরিয়া আকাশের উপরে চলিতে চলিতে অনেক সময়ে চাঁদ ছোটবড় নক্ষত্রদিগকে ঢাকিয়া কেলে। দেখা গিয়াছে, চাঁদের

পিছনে প্রবেশ করিবার সময়ে অভি ছোট নক্ষজ্রদেরও আলো
একটুও কমিয়া আসে না। যখন তাহারা চাঁদের পিছনে
বার, কেবল তখনি তাহারা অদৃশ্য হইরা পড়ে। চাঁদের
আকাশে বাতাস থাকিলে কখনই এ-রকমে নক্ষত্ররা অদৃশ্য
হইত না। চাঁদের বাতাসে প্রথমেই তাহাদের আলো কিছু
কিছু আট্কাইয়া যাইত এবং ইহাতে নক্ষত্রগুলিকে প্রথমে
মান দেখাইত, তাহার পরে চাঁদের পিছনে একেবারে লুকাইয়া
পড়িলে তাহারা অদৃশ্য হইত। কিন্তু যখন নক্ষত্ররা চাঁদে
ঢাকা পড়ে, তখন কখনই এ-রকমটি দেখা বার না। কাজেই
বলিতে হয়, চাঁদে বাতাস বা জলের বাপ্পাদির নামগদ্ধও নাই।

#### চাঁদের কলঙ্ক

এ থানে চাঁদের আর একটা ফটোগ্রাফ-ছবি দিলাম।

ছবিটা বোধ হয় শুক্লপক্ষের সপ্তমী বা অস্টমী তিথিতে
উঠানো হইরাছিল। এজন্য চাঁদের সব অংশ উহাতে
দেখিতে পাইবে না।

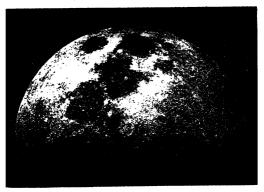

অষ্ট্রমীর চন্দ্র

ছবির বাম দিকে যে বড় বড় কালো দাগগুলি দেখিতেছ এগুলি কি বলিতে পার কি ? এগুলিই চাঁদের কলক। খালি-চোখে ইহাদিগকে মোটা রেখার মত দেখায়, কিস্তু দুরবীণ দিয়া দেখিলে কালো কালো চওড়া দাগের মত দেখায়। চাঁদের কদমগাছ ও তাহার তলাকার বুড়ির আকৃতি আমরা ঐ-সব রেখা দিয়াই কল্পনা করিয়া লই।

জ্যোতিধীদিগকে এই কালো দাগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার বড় অভুড জবাব দেন। তাঁহাদের মতে এগুলি চাঁদের জলশৃদ্ম সমুদ্র। প্রীম্মকালে পুকুর শুকাইয়া গোলে যেমন এক-একটা গর্ভই দেখা যায়, এগুলি সেই রকমের গর্ভ। তবে পুকুরের গর্ভ যেমন ছোট, চাঁদের সমুদ্রগুলির গর্ভ সে-রকম নয়। এগুলি খুব গভীর এবং শত শত মাইল জায়গা জুড়িয়া থাকে।

চাঁদের অপর অংশের তুলনায় এই শুক্নো সমুদ্রগুলি কেন এত কালো, এ-কথাটা বোধ হয় তোমাদের মনে হইতেছে। জ্যোতিষীরা ইহারো কারণ স্থির করিয়াছেন। সূর্য্যের বেমন নিজেরই আলো আছে, চাঁদের তাহা নাই, একথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়া রাখি। একখানা আয়না রোদ্রে ধরিলে, তাহা বেমন সূর্য্যের আলোতে ঝক্মক্ করে, চাঁদে সূর্য্যের আলো পড়ে বলিয়া চাঁদও সেই-রকমে ঝক্মক্ করে। এই রকম ধার-করা আলোতে উচ্ছল হইলে চাঁদের বে একটু আলো পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়ে, তাহাই আমাদের কাছে জ্যোৎসার আলো হইয়া দাঁড়ায়। সূর্য্য ভূবিয়া গেলে পৃথিবীতে যথন রাত্রি-হয়, তখনো চাঁদে কি রকমে সূর্য্যের আলো পড়ে এখানে তাহার একখানি ছবি দিলাম। ইছা দেখিলেই আমার কথাটি বুঝিবে।

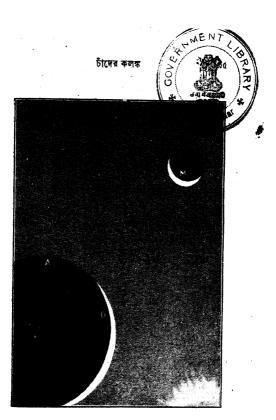

রাত্রে স্থোর আলো চাঁদের উপরে পড়িরা চাঁদকে উল্কল দেখাইতেছে

কিন্তু সারে করিয়া দেখা, সূর্ব্যের আলোতে ধরিলে সকল জিনিব্র করে নার্ করিয়া দেখা, সূর্ব্যের আলোতে ধরিলে সকল জিনিব্র করিয়া রাখিলে বজটা উজ্জ্বল দেখাইবে, কালো রঙ্-করা কাঠ তজটা দেখাইবে না । চাঁদের সমুস্তগুলির রঙ্ কেন ভাহার পাহাড়-পর্বতের চেয়ে কালো দেখায় এখন ভোমরা বুঝিবে। চাঁদের শুক্ষ সমুস্তগুলির ভলায় এমন কতকগুলি জিনিস জমাট বাঁধিয়া আছে যে, তাহা কালো পাথর বা কালো রঙ্-করা কাঠের মত। কাজেই সূর্য্যের আলো পাইলে ভাহা ঝক্মক্ করে না । এইজন্মই চাঁদের উঁচু স্থলভাগের তুলনায় সমুস্তের তলাগুলোকে কালো দেখায়।



অমাবস্যার পরে দ্বিতীয়ার চাঁদ সরু কাস্তের মত পশ্চিম্ আকাশের নীচে দেখা দেয়,—তার পরে সে দিনে দিনে বাড়িয়া পূর্ণিমার দিন ঠিক গোল হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পরেই কৃষ্ণ-পক্ষ আরম্ভ হয়। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে চাঁদ একএকটু করিয়া দিনে দিনে ক্ষয় পাইতে স্কুরু করে। প্রায় পনেরো দিন পরে অর্থাৎ অমাবস্থায়, চাঁদকে আর খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না।

চাঁদের এই-রকম ক্ষয় ও বৃদ্ধি তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। যদি ভাল করিয়া না দেখিয়া থাক, কিছুদিন ধরিয়া চাঁদকে পরীক্ষা করিয়ো, তাহা হইলে বুঝিবে আমি যে-সকল কথা বলিলাম তাহা ঠিক। যদি আমার কথাটাই ঠিক হয়, তাহা হইলে কি-রকমে চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধি হয়, তোমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিতে পার কি ?

পর পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। এই ছবিটা দেখিলে বোধ হয় ভোমরা চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধির কথাটা বুঝিবে। চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে প্রায় গোলাকার পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই ছবির মাঝখানে আমরা পৃথিবীকে রাখিয়াছি, এবং ভাহার চারিদিকে চাঁদের বিভিন্ন সময়ের ছবি দিয়াছি। সূর্য্য চাঁদের প্রমণ-পথের ভিতরে নাই,—বাহিরে আছে। সূর্য্যের

আলো চাঁদের গায়ে লাগিয়া কি-রকমে তাহার কলার হ্রাস-রন্ধি করায় এখন তোমরা বুঝিতে পারিবে।

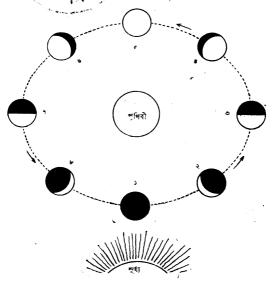

চন্দ্রকলার ক্ষরবৃদ্ধি

চাঁদ যখন ছবির এক-নম্বর জায়গায় থাকে তথন কি হয় ভাবিয়া দেখ। এই অবস্থায় চাঁদ প্রায় পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে পড়িয়াছে। কাজেই চাঁদের যে-পিঠে সূর্য্যের আলো পড়ে তাহা পৃথিবী হইতে দেখা বায় না। পৃথিবী হইতে উহার অক্ষকার দিক্টাই দেখা বায়। স্কুত্রাং এ-অবস্থায় আমরা চাঁদকে একেবারে দেখিতে পাই না। ইহাই অমাবস্থা। অমাবস্থায় চাঁদ দেখা বায় না।

তার পরে চাঁদ যথন অপ্রসর হইয়া তুই-নম্বর জায়গায় আসিয়া দাঁড়ায় তখন তাহার যে আধ্খানায় সূর্যের আলো পড়ে, তাহার অতি সামান্ত অংশ পৃথিবী হইতে দেখা যায়। ইহাই দিতীয়া বা তৃতীয়ার চাঁদ। ইহার আকৃতি তথন স্ক কাস্তের মত হইয়া দাঁডায়।

ইহার পরে চাঁদ যখন পৃথিবীকে ঘুরিতে গিয়া ছবির তিন-নম্বর জারগার আদিয়া দাঁড়ায়, তখন চাঁদের আলোকিত অংশের আধ্ধানা মাত্র আমরা পৃথিবী হইতে দেখিতে পাই। তার পরে চারি-নম্বর জারগায় আদিয়া দাঁড়াইলে চাঁদের আলোকিত অংশের প্রায় বারো আনা আমাদের নজরে পড়ে এবং শেষে পাঁচ-নম্বর জারগায় চাঁদকে আমরা সম্পূর্ণ গোল দেখিতে আরম্ভ করি। এই অবস্থায় পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য্যের মাঝে থাকে; কাজেই চাঁদের যে আধ্খানা সূর্য্যের আলো পার, ভাহার সবটাই আমরা দেখিতে পাই। ইহাই পূর্ণিমার চাঁদ।

পূর্ণিমার পরে চাঁদ যতই ছয়, সাত ও আট-নম্বর জায়গায় যাইতে আরম্ভ করে, তাহার আলোকিত অংশ ততই আমাদের আড়ালে পড়িতে আরম্ভ করে। এই সময়টাতেই চাঁদের ক্ষয় হয়। ইহাই কৃষ্ণপক্ষ। তার পর আট-নম্বর জায়গা ছাড়িয়া আবার এক-নম্বর জায়গায় আসিলে চাঁদ একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায় অর্থাৎ আবার অমাবস্তা হয়ন

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, চাঁদ যে-সময়ে পৃথিবীকে একবার ঘুরিয়া আদে সেই সময়ে অমাবস্থা হইতে পূর্ণিমা এবং পূর্ণিমা হইতে আবার অমাবস্থা হয়।

এই সময়টা যে কত দিন তাহা তোমরা জান। যদি
না জানা থাকে তাহা হইলে একটা পাঁজি দেখিলেই জানিতে
পারিবে। এক অমাবস্থার পর আর এক অমাবস্থা হইতে
প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লাগে। তাহা হইলে তোমরা
বলিতে পার, পৃথিবী সূর্যাকে ঘুরিয়া আসিতে যেমন তিন শত
পাঁইষট্টি দিন সময় লায়, চাঁদও সেই রকমে পৃথিবীকে ঘুরিতে
সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লায়। কিন্তু পণ্ডিতেরা খুব ভাল
হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, অমাবস্থা সাড়ে উনত্রিশ দিন
অন্তর হইলেও, চাঁদ পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসে সাতাইশ দিন
আট ঘণ্টায়।

পাঁজির কথার সহিত পণ্ডিতদের কথার কেন এ-রকম অমিল হইল, তাহা তোমরা এখন বুঝিবে না; কেবল এইটুকু মনে করিয়া রাখ যে, যখন চাঁদ পৃথিবীকে ঘুরিতে থাকে তখন পৃথিবী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে না। সে সূর্যাকে ঘুরিবার জন্ম নির্দিষ্ট পথে চলিতে থাকে। চাঁদের গভি এবং পৃথিবীর এই গভি মিলিয়া পূর্ণিমা ও অমাবস্থার সময়-গুলাকে একটু লম্বা করিয়া দেয়। যদি পৃথিবী সূর্যোর মত

নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহা হইলে চাঁদের অমাবস্থা ও পুর্ণিমা ঠিকু সাতাইশ দিন আট ঘণ্টা অন্তরে হইত।

আমাবস্থার ছই দিন পরে যখন কান্তের মত সরু চাঁদখানি পশ্চিম আকাশের গায়ে দেখা দেয়, তখন তোমরা যদি
ভাল করিয়া চাঁদটিকে দেখ, তবে স্পান্ট সমস্ত চাঁদকেই
দেখিতে পাইবে। ইহা একটা মজার ব্যাপার নয় কি ?
সেই সময়ে কাস্তের মত অংশটা খুব উজ্জ্বল থাকে, অবশিন্ট
অংশে আব্ছায়া রকমের এক রকম আলো দেখা যায়।
কিন্তু এই আলোতে স্পান্টই বুঝা যায় যে, আমাদের চাঁদ
কাস্তের মত নয়.—ভাহা গোলাকার।

কান্তের মত অংশটা কেন এত উচ্ছল তাহা তোমরা জান। কিন্তু বাকি অংশে এই আব্ছায়া আলো কোথা হইতে আদে, বলিতে পার কি ? পঞ্চমী বাষ্ঠী তিথিতে চাঁদ যখন বেশ বড় হইয়া পড়ে, তখন ঐ আব্ছায়া আলো দেখা যায় না। বিতীয়া, তৃতীয়া, তৃতীয়া এবং চতুর্থী পর্যান্ত উহা সুস্পান্ট দেখা যায়।

চাঁদের নিজের আলো নাই। ধার-করা আলোতেই তাহার আলো, একথা তোমরা অনেকবার শুনিয়াছ। কাজেই বলিতে হয়, দিতীয়া তৃতীয়ার যে আব্ছায়া আলোতে চাঁদের অন্ধকার অংশের যে একটু নজরে পড়ে, তাহাও চাঁদের নিজের আলো নয়। তবে কাহার আলো ? জ্যোতিষীরা ইহার মজার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ইহা চাঁদের উপরকার জ্যোৎসার আলো। চাঁদ যেমন আমাদের পৃথিবীতে জ্যোৎসা দেয়, পৃথিবী তেমনি চাঁদের উপরে ঐরূপ জ্যোৎসা দেয়।

বোধ হয় আমার কথা বুঝিলে না। আছে। মনে কর, তুমি যেন চাঁদের উপরে গিয়া দাঁড়াইয়াছ এবং দেখান হইতে পৃথিবীকে দেখিতেছ। পৃথিবীকে তুমি একটা খুব বড় চাঁদের মতই দেখিবে। যদি অমাবস্থার দিন বা তাহার তু-তিন পরে তুমি চাঁদের অন্ধকার দিক্টায় থাক, তাহা হইলে তুমি পৃথিবীকে পূর্ণিমার চাঁদের মত প্রায় সম্পূর্ণ গোলাকার দেখিতে পাইবে। তখন পৃথিবীর আলো—ঠিক্রাইয়া গিয়া চাঁদের যে অন্ধকার অংশে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তাহাতে জ্যোৎসা দেখাইতে থাকিবে। ষষ্ঠী সপ্তমীর চাঁদের অন্ধকার অংশেও পৃথিবীর জ্যোৎসা পড়ে, কিন্তু তখন চাঁদের উজ্জ্বল অংশের আলোটা এত বেশি হয় যে, তাহার অন্ধকার অংশে পৃথিবীর জ্যোৎসা পড়িলেও তাহা নজরে পড়েনা। অন্ধকার ঘরে একটা মাটির প্রদীপ জালাইলেও তাহাকে খুব উজ্জ্ব দেখায়, কিন্তু যে ঘরে ইলেক্ট্রিক আলো জ্বলিতেছে, সেইখানে ঐ প্রদীপ জালাইলে তাহার আলো চোখেই পড়ে না। ইহাও যেন সেই রকম। পৃথিবীতে চাঁদ যে জ্যোৎস্না দেয় তাহার আলো কত তোমরা দেখিয়াছ। কিন্তু চাঁদে পৃথিৱী যে জ্যোৎসা দেয় তাহার আলো আমাদের জ্যোৎসার প্রায় তেরো গুণ। তাহা হইলে দেখ, চাঁদে ক্যোৎসা উঠিলে বেলি অন্ধকার থাকে না।

### চাঁদের গ্রহণ

প্রাঁজি থোঁজ করিলে প্রতি বৎসরে একটা তুইটা বা তাহারো বেশি চন্দ্রগ্রহণের কথা তাহাতে লেখা আছে দেখিতে দেখিতে পাইবে। পূর্ণিমা তিথি ভিন্ন চন্দ্রগ্রহণ হয় না। গ্রহণের সময়ে চাঁদখানিকে কি-রকম দেখায়, দেখিয়াছ ত ? কখনো কখনো সব চাঁদটাই একটু-একটু করিয়া ক্ষয় পাইয়া যায়, এই রকম গ্রহণকে পূর্ণগ্রাস বলে। আবার এ-রকমও দেখা যায়, চাঁদের খানিকটা ক্ষয় পাইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে যেমন পূর্ণচন্দ্র ভিল তাহাই ইইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সূর্যগ্রহণের সময়ে সূর্য্য যেমন একেবারে কালো হইন্না যায়, চন্দ্রগ্রহণে চাঁদ ক্ষয় পাইলেও সে-রকম কালো হয় না। যেন এক রকম তামার মত অল্প লাল আলো চাঁদের ক্ষয়-পাওয়া অংশে দেখা যায়।

ইহা দেখিয়াছ কি ? যদি না দেখিয়া থাক, এবার যখন চন্দ্ৰ-গ্ৰহণ হইবে তখন দেখিও।

চাঁদের গ্রহণ কি-রকমে হয়, এখন দেখা যাউক। আলোর কাছে কোনো জিনিস রাখিলে সেই জিনিসটার একটা ছায়া পড়ে। তুমি রৌদ্রে গিয়া দাঁড়াও, দেখিবে ভোমার একটি ছায়া পড়িয়াছে। এই রকমে, যে ছায়া হয়, ভাছা ভোমার কোন্দিকে দেখা যায়, লক্ষ্য করিয়াছ কি ?

ভোমার যে দিকে সূর্য্য থাকে ঠিক তাছার উল্টা দিকে ছায়। পড়ে। মনে কর, প্রাতঃকালে তুমি পশ্চিম-মুথ হইয়া রৌদ্রে দাঁড়াইয়াছ,—সূর্য্য তথন পূর্ব্বদিকে আছে। এখন ছায়াটা কি-রকম পড়িয়াছে যদি লক্ষ্য কর, তাছা হইলে দেখিবে, তোমার একটা লম্বা ছায়। সূর্য্যের উল্টা দিকে অর্থাৎ পশ্চিমে পড়িয়াছে।

মহাকাশে পৃথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি বে-সব প্রহ-উপগ্রহ
সূর্য্যকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের নিজের আলো নাই।
কাজেই সূর্য্যের আলো তাহাদের এক পিঠে পড়িলে, উল্টা
দিকে তাহাদের এক-একটা প্রকাণ্ড ছায়া আকাশে পড়ে।
এই ছায়াকে আমরা অবশ্য সর্বদা দেখিতে পাই না, কারণ
ছায়া যতই বড় হউক, কোনো জিনিসের উপরে না পড়িলে
তাহা দেখা যায় না। কাজেই সূর্য্যের আলোতে পৃথিবীর
ছায়া বা চাঁদের ছায়া সর্বদা আকাশে থাকিলেও তাহা
আমাদের নজরে পড়ে না। যখন তাহা আকাশের কোনো বড়
জিনিসের উপরে পড়ে তখনই আমরা তাহা দেখিতে পাই।

চাঁদের গ্রহণ কি-রকমে হয়, তাহা বলিতে গিয়া জ্যোতিষীরা বলেন, পৃথিবীর যে একটা প্রকাণ্ড ছায়া আকাশে সর্ববদাই আছে, তাহা চাঁদের উপরে পড়িলেই গ্রহণ হয়। ছায়ার ভিতরে প্রবেশ করিলে সকল জিনিসেরই উজ্জ্লতা কমিয়া আসে, ইহা ত ভোমরা সর্ববদাই দেখিতে পাঙা কাজেই চাঁদ যখন পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে প্রবেশ করে, তথন তাহারো উজ্জ্বলতা কমিয়া আদে। এই জন্মই গ্রহণের চাঁদে আলো থাকে না, তাহা প্রায় অন্ধকার হইয়া পড়ে।

পর পৃষ্ঠার চাঁদের গ্রহণের একটা ছবি দিলাম, এই ছবিটি দেখিলেই চাঁদ কি-রক্মে পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে বায় তাহা বুঝিতে পারিবে। ছবিতে দেখ, সূর্য্য ও চাঁদের মাঝে পৃথিবী দাঁড়াইয়া আছে। সূর্য্যের আলোতে যে ছায়া হইয়াছে, তাহা মহাকাশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। চাঁদ এই ছায়ার মধ্যে আছে বলিয়াই চাঁদের গ্রহণ হইয়াছে।

আমরা আগে বলিয়াছি, পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদ যখন
সম্পূর্ণ গোলাকার থাকে, তাহার গ্রহণ কেবল সেই সময়েই
হয়। ইহার কারণ তোমরা এখন নিজেরাই বাহির করিতে
পারিবে। চাঁদের ক্ষয়ইদ্ধি বুঝাইবার সময়ে যে ছবিটি
দিয়াছি, তাহা দেখিলেই বুঝিবে, পূর্ণিমা তিথি ভিন্ন অন্য
কোনো সময়ে পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য্যের মাঝে পড়েনা; কাব্দের
পৃথিবীর ছায়া এই সময় ভিন্ন অপর কোনো সময়ে চাঁদের
উপরে পড়িতে পারে না। অন্য সকল সময়েই পৃথিবীর
ছায়া চাঁদের অনেক তফাতে থাকিয়া যায়। কাক্ষেই পূর্ণিমা
ছাড়া অপর কোনো তিথিতে চাঁদের গ্রহণ হয় না।

গ্রহণের সময়ে চাঁদখানি পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে গেলে সূর্য্যের একটুও আলো চাঁদে পড়িতে পায় না; কাঙ্কেই সেই সময়ে চাঁদকে একেবারে অন্ধকার দেখিবার কথা। কিন্তু পূর্ণগ্রহণের সময়েও চাঁদ একেবারে অন্ধকার হয় না—তামার



চন্দ্রগ্রহণ

মত এক রকম লাল্চে অপ্পষ্ট আলো তখনো চাঁদে থাকিয়া থাকিয়া যায়। যদি চাঁদের নিজের আলো থাকিত, তাহা হইলে না হয় বলিভাম, এই আলো চাঁদের নিজেরি আলো। কিন্তু চাঁদ ত আমাদেরই মাটি-পাথরের মত অনুজ্জ্ল। তবে ঐ লাল্চে আলোটা কোথা হইতে চাঁদের উপরে পড়ে ?

এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক হইয়া গিয়াছে। জ্যোতিধীরা वरलन, शृषिवी यथन सूर्या ७ हारा मारा मांज़ारेश सूर्यात আলো রোধ করে, তখন সব আলোকে সে আট্কাইতে পারে না। পৃথিবীর চারিদিকে যে পঞ্চাশ মাইল গভীর বাতাসের আবরণ আছে, ভাহাই সূর্য্যের একটু-একটু আলো বাঁকাইয়া চাঁদে লইয়া ফেলে। আলো সকল সময়েই সরল পথে অর্থাৎ সোজা পথে যায়, তাহা কখনই বাঁকা পথে চলে না। কিন্তু যথনই তাহা কোনো ঘন বা হালকা স্বচ্ছ জিনিসের ভিতরে ষাইতে চায়, তখন তাহার পথ বাঁকিয়া যায়। মহাশৃষ্য হইতে যে-সব আলোর রেখা সোক্ষাপথ ধরিয়া পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়ে, তাহাও ঐ কারণে স্বচ্ছ বাতাসে ঠেকিয়া বাঁকিয়া যায়। কাজেই গ্রহণের সময়ে সোজা আলোর রেখা-গুলি চাঁদে না পড়িলেও, বাঁকা আলোর রেখার কিছু কিছু চাঁদে গিয়া পড়ে। ইহাতেই পূর্ণগ্রহণের সময়ে চাঁদখানি একেবারে কালো হয় না।

### চাঁদে মানুষ আছে কি ?

একে-একে চাঁদের অনেক কথাই বলা গেল। ইহাতেই কিন্তু সব কথা শেষ হইল না। যাহা বাকি রহিল সে-সব খুব জটিল কথা, ভোমরা যথন বড় হইবে তখন সেগুলি জানিবে। এখন তোমাদের হয় ত মনে হইতেছে, চাঁদে পাহাড়-পর্বত আছে, মাটি আছে, সূর্য্যের আলো আছে, জ্যোৎসা আছে, রৌজের তাপও আছে, তাহা হইলে কি সেখানে মানুষ নাই ? তোমাদের মত অনেক ছোট ছেলে আমাকে এই কথাই বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তাই মনে হইতেছে, তোমরাও বুঝি জানিতে চাও, চাঁদে মানুষ আছে কি না।

চাঁদে যে মামুষ নাই, এমন কি পৃথিবীর ছোট জীবজন্ত, গাছপালাও নাই, তাহা বড় বড় পগুতেরা দ্বির করিয়া ফেলিরাছেন। কাজেই দেখ, কোনো দিন আমরা যে চাঁদের খবর চাঁদের রাজ্যের লোকের মুখে শুনিব তাহার আশা নাই। সেখানে হিমালরের মত উঁচু উঁচু পাহাড় আছে, এখানকার মত স্থ্যের আলো আছে, অনেক আগ্নেয় পর্বতত্ত আছে, কিন্তু সেখানে জীবজন্তু বা গাছপালা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কাজেই সেখানে এখানকার মত বড় সহর, বড় ইকুল-কলেজ বড় বন-জঙ্গল কিছুই নাই। জনমানবশৃষ্য একটা মরুভূমির

মত চাঁদ দিবারাত্রি আকাশপানে তাকাইয়া আছে। চাঁদে বাতাস নাই এবং জল নাই, তাহা আগেই তোমাদিগকে বলিয়াছি। কাজেই সেখানে মেঘ হয় না এবং বৃষ্টি পডে না। এ অবস্থায় কেমন করিয়া সেখানে গাছপালা থাকিতে পারে, তোমরাই একট ভাবিয়া দেখ। এমন সোনার চাঁদে যদি, জল ও বাতাস থাকিত, তাহা হইলে হয় ত আমাদের মত মানুষ সেখানে বাস করিত এবং হয় ত এতদিনে চাঁদের মান্যবদের সঙ্গে বিনা-ভারের টেলিগ্রাফে বা অন্য কোনো উপায়ে কথাবার্ত্তাও চালাচালি হইত। চাঁদের মাটি-পাথর পৃথিৱীর মাটি-পাথরের মত হইলেও সেখানে জীব-জানোয়ারের থাকিবার উপায় নাই। যদি কেহ জোর করিয়া আমাদিগকে চাঁদে লইরা যায়, তাহা হইলে দম আট্কাইয়া আমাদের প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে: ইহাতেও ্যদি কোনো গতিকে বাঁচা যায় তাহা হইলে কুধা-তৃষ্ণায় দিশ্চয় মৃত্যু হইবে। জল নাই-তরি-তরকারী ধান চাল গম কিছুই নাই, তবে কি খাইয়া বাঁচা ঘাইবে বল দেখি ? তাহার উপরে আবার আগুন জ্বালিবার কোনো উপায় নাই। কারণ একটুও বাতাস নাই ; বাতাস না থাকিলে ত আগুন জ্লে না।

তার পর দেখ আমরা তু-চার জন যে চাঁদে গিয়া কথা-বার্ত্তা গল্পগুজব করিব তাহারো উপায় নাই; কারণ চাঁদে বাতাস নাই, কাজেই শব্দও হইতে পারে না। তুমি চাঁদে গিয়া খুব করিয়া চীৎকার কর, একটুও শব্দ হইবে না; হাজারটা কামান এক সঙ্গে ছুড়িলেও একটু শব্দ হইবে না। ভাবিয়া দেখ, চাঁদের রাজ্যটা কি ভয়ানক স্থান যুগ্যুগান্তর ধরিয়া চাঁদের উপরকার সকলি স্তব্ধ ও নিশ্চল। কি ভয়ানক অবস্থা! এই জন্মই জ্যোতিধীরা চাঁদেকে মৃত্ উপগ্রহ বলিয়াছেন। এমন স্থানর চাঁদের এমন ত্রবস্থার কথা শুনিলে বাস্তবিকই ছুঃখ হয়।

# চাঁদের দিবা-রাত্রি<sup>Coogh</sup> হব্দ

ভাদের উপরটা পৃথিবীর চেয়ে গরম কি ঠাণ্ডা একথা তোমাদিগকে বলা হয় নাই। এ-সম্বন্ধে বাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহাতেও বুঝা গিয়াছে, চাঁদে জীবজস্তু গাছপালা থাকিতে পারে না।

তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, শুক্ল পক্ষ হউক আর কৃষ্ণ হউক, যখনি চাঁদকে দেখা যায় তখনি তাহার একটা পিঠই আমাদের নজরে পড়ে। এজন্ত চাঁদের একটা পিঠে যত পাহাড়-পর্বতে ও সাগর-উপসাগরের দাগ আছে আমরা কেবল সেইগুলিকেই জানি। চাঁদের অপর পিঠে কি আছে আমাদের জানা নাই। জানা না থাকিলেও, ইহা বেশ বুঝা যায় যে, পৃথিবীর উপরের সকল জায়গায় মাটি-পাথর যেমন এক রকমের, চাঁদের তুই পিঠেরও অবস্থা তেমনি একই রকমের।

যাহা হউক চাঁদের একটা পিঠ সকল সময়েই পৃথিবীর দিকে থাকাতে, চাঁদের দিনরাত্রি তুইই খুব বড় হইয়া পড়িয়াছে। তোমরা দেখিয়াছ, পৃথিবী চবিবশ ঘণ্টায় একবার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরপাক খায়, ইহাতে ঐ চবিবশ ঘণ্টায়ই মধ্যে একবার দিন ও একবার রাত্রি হয়। কিন্তু পৃথিবী জোর করিয়া চাঁদের একটা মুখই নিজের দিকে টানিয়া রাখে। এ জন্ম চাঁদ যে-সময়ের মধ্যে একবার পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসে সেই সময়ের মধ্যে দে নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবারের বেশি ঘুরপাক দিতে পারে না। কিন্তু চাঁদ পৃথিবীকে ঘুরিয়া এক অমাবস্থা হুইতে আর এক অমাবস্থায় আসিতে প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লয়, ইহা আমরা আগেই দেখিয়াছি। স্কুতরাং বলিতে হয়, পৃথিবীর দিবারাত্রির পরিমাণ যেমন চবিবশ ঘণ্টা, চাঁদের দিবারাত্রি সেই রকম সাড়ে উনত্রিশ দিনে।

কাজেই মোটামুটি হিসাবে চাঁদের উপরকার প্রত্যেক
জায়গায় পনেরো দিন লম্বা রাত্রি এবং পনেরো দিন লম্বা দিন
হয়। আমাদের পৃথিবীতে গ্রীন্মকালে যখন দিনগুলো একটু
বড় হয় এবং শীতকালে রাত্রি লম্বা হয়, তখন বড় দিন ও
বড় রাত্রির একটিকেও ভাল লাগে না। চাঁদে যদি মানুষ
থাকিত তাহার নিকটে পনেরো দিন লম্বা রাত্রি এবং পনেরো
দিন লম্বা দিন, কত অসহ্য হইত তাহা ভাবিয়া দেখ।

ভোমরা ভাবিতেছ, চাঁদে যদি পনেরো দিন ধরিয়া সূর্য্যের আলো ও তাপ লাগে, তাহা হইলে চাঁদের মাটি পাথর তাতিয়া আগুন হইয়া পড়িবে। কিন্তু জ্যোতিষীরা ইহার ঠিক উল্টা কথা বলেন। তাঁদের মতে আমাদের পনেরো দিনের মত লক্ষা দিনগুলা চাঁদকে একেবারে গরমই করিতে পারে না। বারো ঘণ্টা মাত্র সূর্য্যের তাপ পাইলে যে, পৃথিবী এত গরম হয়, তাহার একমাত্র কারণ পৃথিবীর চারিদিকের বাডাস এবং

জলের বাষ্প। সুর্য্যের আলোর সঙ্গে পৃথিবীর উপরে যে তাপ আনে, আমাদের আকাশের বাতাস ও জলীর বাষ্প তাহাকে পৃথিবী ছাড়িয়া পলাইতে দের না। কোনো জিনিসকে গরম রাখিতে হইলে যেমন আমরা তাহার চারি-দিকে কম্বল মুড়িয়া দিই বা লেপ-কাথা জড়াই, আকাশের বাতাস ঠিক যেন লেপ বা কম্বলেরই কাজ করে। বাহির হইতে পৃথিবীতে যে তাপ আসে, আমাদের বায়ুর মাবরণ তাহাকে পৃথিবী হইতে যাইতে দেয় না;—এজভাই পৃথিবী বেশ গরম থাকিয়া মানুষের বাসের যোগ্য হইয়াছে।

কিন্তু চাঁদে ত একটুও বাতাস নাই এবং জলের বাপ্পও নাই, কাজেই সূর্য্যের আলোর সঙ্গে যে তাপ চাঁদের উপরে আসিয়া পড়ে, নিমেষের মধ্যে তাহা চাঁদ ছাড়িয়া আবার মহাকাশের দিকে ছুটিয়া বায়। কাজেই সকল সময়ে মহা-শুন্তের মতই চাঁদ ঠাগু। থাকে। দিনের তাপে চাঁদ যদি এত ঠাগু। থাকে, তাহা হইলে উহার যে আধ্যানায় পনেরো দিন ধরিয়া রাত্রি থাকে, তাহা যে আরো ঠাগু। হইবে, তোমরা ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছ।

চাঁদ কি পরিমাণ ঠাণ্ডা তাহাও জ্যোতিধীরা হিদাব করিয়াছেন। তোমরা জ্ব মাপিবার থারমোমিটার নিশ্চয়ই দেখিরাছ। মানুষের গায়ের গরম সাড়ে আটানববুই ডিগ্রির সমান। স্থতরাং সাড়ে আটানববুই ডিগ্রির গরম কি-রকম তোমরা আব্দাজ করিতে পার। এই গরম কমিয়া কমিয়া যথন শৃশ্য হইয়া পড়ে, তখন কত ঠাণ্ডা হয় এখন ভাবিয়া দেখ।
জ্যোতিবীরা বলেন, চাঁদ এত ঠাণ্ডা যে দেখানে থারমোমিটার
রাখিলে তাহার তাপ শূশ্যের নীচেও পঞ্চাশ ডিগ্রি কমিয়া
যায়। ভাবিয়া দেখ কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! যদি চাঁদে একটুও
জল থাকিত তাহা হইলে এই ঠাণ্ডায় জমিয়া তাহা পাথরের
মত শক্ত বরফ হইয়া দাঁড়াইত নাকি ? এই রকম চাঁদে
কি মানুষ থাকিতে পারে, না গাছপালা থাকিতে পারে ?

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, গাছপালা জীবজস্তুকে বাঁচাইয়া রাখিবার মত তাপও চাঁদে নাই।

## চাঁদের মৃত্যু

টাদে সভাই মরা জিনিস। দেহের শুক হাড়গোড় বাহির করিয়া সে ভূতের মত পৃথিবীর চারিদিকে দিবারাত্রি পাক্ দিয়া বেড়াইতেছে। বেই সূর্য্য আছে, তাই তাহার গায়ে একটু আলো দেখা যায়, তাহা না হইলে সে ভূতের মতই কালো হইয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিত। ভাবিয়া দেখ, চাঁদের কি তুর্গতি! মরিয়াও তাহার মুক্তি নাই!

এখন তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, চাঁদের এই ত্রবস্থা কেন ? এক কথায় যদি ইহার উত্তর শুনিতে চাও, তাহা হইলে বলি, ছোট হইয়া জন্মিয়াছিল বলিয়াই—চাঁদের এই অকাল-মৃত্যু। আমাদের পৃথিবীর সকল জীবজস্তই ছোট হইয়া জন্মে, তার পরে ধীরে ধীরে বড় হয় এবং পরে বুড়ো হইলে মরিয়া যায়! কিন্তু আকাশের জ্যোতিকদের মধ্যে নিয়ম এই যে, কেহ ছোট কেহ বড় হইয়া জন্মে। যাহারা বড় হইয়া জন্মে তাহারাই বাঁচে অনেক দিন,—শীভ্র মরে কেবল ছোটরা। চাঁদ পৃথিবীর পুত্র, সে অদ্যেটর দোষে ছোট হইয়া জন্মিয়াছিল, তাই সে শীভ্র শীভ্র বুড়ো হইয়া মরিয়াছে।

চাঁদকে পৃথিবীর পুত্র বলিলাম কেন, বোধ হয় বুঝিলে না। জ্যোতিষীরা স্থির করিয়াছেন, এমন একদিন গিয়াছে,

যখন পৃথিবীর উপরটা এখনকার মত ঠাণ্ডা ছিল না এবং শক্ত মাটি-পাথর ইহার উপরে খুঁজিয়াই মিলিত না। বলা বাহুল্য ইহা অনেকদিন আগেকার কথা। এখনকার পৃথিবী যে-সব জিনিদ দিয়া প্রস্তুত তখন তাহা সব একাকারে থাকিয়া বন্ বন্ করিয়া ঘুরিত। কেবল ঘুরা নয়, ঐ-সব জিনিস গরম বাষ্পের আকারে থাকিয়া হয় ত একটা ছোট সূর্য্যের মত জ্বলিত। কিন্তু পৃথিবী ত আর সূর্য্যের মত বড় নয়, কাজেই কিছু দিনের মধ্যে সে তাপ ছাড়িয়া নিভিয়া গিয়াছিল ও তাহার শরীরের বাষ্প জমাট বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তখনো তাহাতে ভয়ানক তাপ ছিল এবং সে আগেকারই মত বন্বন্করিয়া ঘুরিতেছিল। পুথিবীর দেহ যখন এই-রকম কোমল এবং গরম, তখনি পৃথিবীর দেহ হইতে খানিকটা অংশ খসিয়া গিয়া চাঁদের জন্ম হইয়াছিল। তাহা হইলে দেখ, পৃথিবী নিজের দেহ দিয়াই চাঁদকে গড়িয়াছিল। কাজেই চাঁদকে যদি পৃথিবীর পুত্র বলা যায় তাহা হইলে অসায় হয় না।

বাহা হউক চাঁদের মৃত্যু কেমন করিয়া হইল এখন বলি শুন। চাঁদ বখন পৃথিবী হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তুইয়ের তাপ সমান ছিল এবং তুজনেই দেহের তাপ ছাড়িয়া ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই অবস্থায় কে শীজ্ঞ ঠাণ্ডা হইবে বলিতে গার কি ? চাঁদ আকারে ছোট কাজেই সে শীজ্ঞ ঠাণ্ডা হইয়া পড়িতে লাগিল। এক হাঁড়

ভাত যখন উনন হইতে নামানো হয়, তখন তাহার সব অংশই প্রায় সমান গরম থাকে। কিন্তু যদি এক হাতা ভাত হাঁড়ি হইতে লইয়া একখানা থালায় রাখিয়া দাও, তাহা হইলে হাঁডির ভাতের অনেক আগে থালার এক হাতা ভাত ঠাণ্ডা ছইয়া পড়ে। এই-রকমেই পৃথিবীর চেয়ে ছোট চাঁদটিই শীঞ ঠাণ্ডা হইয়াছিল এবং তাহার সেই বাঙ্গীয় দেহ শীঘ্র শীঘ্র তরল হইয়া শেষে জমাট বাঁধিয়া শক্ত হইয়াছিল। কিয়ে তখনো তাহার ভিতরটা গরম ছিল এবং গলা অবস্থায় ছিল ;—তাই চাঁদের উপরকার কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া ভিতৰকাৰ গলা মাটি-পাথর হাজার হাজার আগ্নেয় পর্বতের আকারে উপরে উঠিত। ইহার পরে চাঁদের ভিতর পর্যান্ত ঠাণ্ডা হইলে আগ্নেয় পর্বত নিভিয়া গিয়াছিল এবং চাঁদের চারিদিকে তখনো যে-সব হাল্কা রকমের বাষ্প ছিল তাহা দিয়া জালের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সময়টাই চাঁদের ভাল সময় ছিল,—তখন আমাদের এখনকার পৃথিবীরই মড চাঁদের সমুদ্র-ভরা জল ছিল, হয়ত আকাশ-ভরা বাতাসও ছিল। এখন হইতে কত দিন আগে চাঁদের এই স্থাখের জীবন আসিয়াছিল জানি না,--কিন্তু তখনো আমাদের পৃথিবী যে, ভয়ানক ছিল গরম এবং তাহাতে পশুপক্ষী মাসুষ গাছপালা কিছুই জন্মিতে পারে নাই, তাহা নিশ্চয়।

ইহার পরেই যখন চাঁদের সমস্ত দেহ ভিতর পর্যান্ত একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, তখনি তাহার স্থাধের জীবনে মৃত্যুর লক্ষণ একে একে দেখা দিতে আরস্ক করিয়াছিল।
ঝরম নাথাকায় সমুদ্রের জল কতক মাটির ভিতর প্রবেশ
করিয়া বরফ হইয়া পড়িয়াছিল ও কতক চাঁদের দেহের নানা
জিনিসের সঙ্গে মিশিয়া লোপ পাইতে আরস্ক করিয়াছিল।
চাঁদে বাতাস ছিল কিনা জানি না, যদি ছিলই ভাবিয়া লওয়া
যায় তাহা হইলে উহাও একটু-একটু করিয়া চাঁদকে ছাড়িয়া
মহাকাশের দিকে পলাইতে আরস্ক করিয়াছিল। চাঁদের
যেমন দেহখানি ছোট, তাহার টানও সেই-রকম অল্প।
বাতাসের মত চঞ্চল জিনিসকে সে টানিয়া রাখিতে পারিবে
কেন ?

এই-রকমে যখন চাঁদের ভিতরকার তাপ, সমুদ্র-ভরা জল, আকাশ-ভরা বাতাস একেবারে লোপ পাইয়াছিল, তথনি চঁদের মুত্য হইয়াছিল।

# পৃথিবীর মৃত্যুভয়

ভাদে মরিয়াছে তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু দিনে-দিনে তাপ ত্যাগ করায় পৃথিবীরও ভিতর পর্যান্ত যে ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে, ইহাই আমাদের ভয়ের কারণ। চাঁদের যেমন মৃত্যু হইয়াছে, পৃথিবীরও যে একদিন সেইরকমেই মৃত্যু হইবে, তাহা নিশ্চিত। দিনে দিনে পৃথিবী সেই মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে।

এখনো পৃথিবীর ভিতরে গরম আছে, কিন্তু তাহার উপরকার অনেক আগ্রেয় পর্ববতই নিভিয়া গিয়াছে, চুই চারিটি মাত্র জাগিয়া আছে। কিন্তু কিছুদিন পরে পৃথিবীর সমস্ত দেহ ঠাগু ইইয়া যাইবে এবং আগ্রেয় পর্ববত্ত নিভিবে। পৃথিবীর টানে এখন চাঁদের একটা দিকই যেমন পৃথিবীর দিকে থাকে, মৃত্যুর পূর্বের সেই-রকম পৃথিবীরও একটা দিক সূর্য্যের পানে চিরদিনের জন্ম তাকাইয়া থাকিবে। একদিকে স্থ্যের আলো ও ভাপ অবিরাম পড়িতে থাকিবে, অপর দিক্ চিরদিনের জন্ম অন্ধনারে ভূবিয়া থাকিবে। তখন পৃথিবীতে জল বাতাস খুঁজিয়া মিলিবে না এবং গাছপালা পশুপক্ষী ও মাসুষের চিহন্তও ধরীতলে থাকিবে না। থাকিবে কেবল শুক্ষ বড় বড় পাহাড়-পর্ববত এবং জলহীন সমুদ্রের গভীর গর্বগুলি।

চাঁদ মরিয়া গিয়া আমাদের পৃথিবীকে যে মৃত্যুর ভয় দেখাইতেছে তাহা সত্য, কিস্তু ইহাতে তোমাদের ভয় পাইবার কিছুই নাই। কারণ কত হাজার হাজার বংসর পরে এই মৃত্যু আসিয়া পৃথিবীকে গ্রাস করিবে তাহা হিসাব করিয়া আজও ঠিক করা যায় নাই। তবে মৃত্যু মিথা। হইবার নহে,—একদিন তাহা আসিবেই আসিবে।

# সূর্য্যের ছোট গ্রহ

পৃথি-বীর কথা আগে বলিয়াছি। তার পরে সূর্য্য ও চাঁদের কথাও বলা হইল। কিন্তু পৃথিবীই সূর্য্যের একমাত্র গ্রহ নয়,—পৃথিবী ছাড়া আরো সাতটি জ্যোতিক, কেহ কাছে

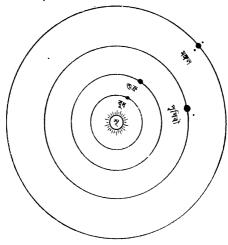

কুর্ষ্যের ছোট গ্রহ

কেছ দূরে থাকিয়া সূর্য্যকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা সম্পূর্ণ সূর্যোর অধীন। সূর্য্যের আলোতে তাহাদের মধ্যে অনেকেই উজ্জ্বল হয় এবং সূর্য্যের তাপে গরম হয়। তাহাদের নাম ভোমাদিগকে আগেই বলিরাছি, মনে নাই কি ? সূর্য্যের থুব কাছে থাকিয়া ঘুরিতেছে বুধ, তার পরে শুক্ত এবং শুক্রের পরে আমাদের পৃথিবী। পৃথিবী যে-পথে সূর্যাকে ঘুরিতেছে, তাহার বাহিরে পর পর মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ইউরেনস্ এবং নেপ্চুন আছে।

বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল সূর্য্যকে মাঝে রাখিয়া বে রকম পথে ঘুরিয়া বেড়ায় পূর্বব পৃষ্ঠায় তাহার একটা ছবি দিলাম। এই সব গ্রহদের পথগুলি কি রকমে সূর্য্যের চারিদিকে সাজানো আছে, ছবিখানি দেখিলেই তোমরা বুঝিবে। ইহারা সূর্য্যের রাজ্যের ছোট প্রজা;—তাই ইহাদের পরিচরই আমরা প্রথমে দিব।

স্থে সির্বার চারিদিকে বে-সব গ্রহ ঘুরিতেছে, তাহাদের মধ্যে বুধই স্থ্যের থুব কাছে আছে। এজন্ম বুধর কথাই আগে বলিব। বুধ আবার সকল গ্রহের চেয়ে আকারেও ছোট। সে বেন স্থ্যের ছোট ছেলে, তাই স্থ্য তাহাকে কা -ছাড়া হইতে দেয় না। বুধকে ইংরাজিতে মার্কারি (Mercury) বলে।

আমাদের দেশের প্রধান পণ্ডিতেরা বুধ গ্রহকে বেশ ভালো করিয়া জানিতেন এবং তাহার গতিবিধিও হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছিলেন। পুরাণে লেখা আছে, বুধ গ্রহটি আমাদের চাঁদেরি একটি পুত্র।

যাহা হউক, বুধ সূর্য্যের খুব কাছে থাকে বলিয়া তাহাকে দেখা বড় কঠিন। সূর্য্যের আলোর সীমার মধ্যে তাহার বসতি, এজন্ম ইচছা করিলে যখন-তখন ভোমরা বুধকে দেখিতে পাইবে না;—জ্যোতিষীরাও যখন ইচছা উহাকে দেখিতে পান্ না। প্রহেরা যে পথে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহা ঠিক্ গোল নয়, গোল অথচ একটু লম্বা অর্থাৎ কতকটা পাখীর ডিমের আকৃতির মত। এই রকম ডিমের মড পথে ঘুরিতে ঘুরিতে বুধ কখনো কখনো সূর্য্যের আলো হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়ে। এই সময়েই পূর্বব বা পশ্চিম আকাশের গায়ে ভোর রাত্রে এবং সন্ধায় বুধকে দেখা যায়।

বুধকে খুব ছোট প্রাহ বলিলাম, কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিয়ো না, ইহা আমাদের চাঁদের চেয়ে ছোট। চাঁদের উপরে স্বড়ঙ্গ কাটিয়া তাহার ঠিক মাঝখানে যাইতে হইলে স্বড়ঙ্গটিকে প্রায় এক হাজার মাইল গভার করিতে হয়। তোমরা যদি বুধের উপরে যাও এবং তাহার দেহের ঠিক মাঝে যাইবার জন্ম কুয়ো খুঁড়িতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে কুয়োটিকে দেড় হাজার মাইল গভীর করিতে হয়! ভাবিয়া দেখ, ইহা চাঁদের চেয়ে কত বড।

আর একটা হিসাবের কথা বলি। পৃথিবী কত বড় তাহা তোমরা জান। এখন যদি কেহ বুধকে ভাঙিয়া একটা পৃথিবী গড়বার চেইটা করে, তাহা হইলে একুশটা বুধকে না ভাঙিলে একটা পৃথিবী গড়া বাইবে না। সূর্য্য কি প্রকাণ্ড জিনিস, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। তোমরা যদি সূর্য্যের সহিত বুধের তুলনা করিতে বাও, তাহা হইলে একটা হাতীর সঙ্গে একটা মুশার তুলনা করা হয়। এক হাত ফাঁকওয়ালা একটা মাঝারি জালাকে যদি সূর্য্য বিলয়া মনে যায়, তাহা হইলে বুধ হইয়া দাঁড়ায় একটি সরিষার আধ্ধানার সমান। সূর্য্যের সন্তানগুলির মধ্যে বুধ কত ছোট একবার ভাবিয়া দেখ।

এত ছোট বলিয়াই বোধ হয় সূর্য্য বুধকে এত কাছে কাছে রাখিয়াছে। সুর্য্যের হয় ত ভয় হয়, বুঝি তাহার ছোট ছোলটি ছারাইয়া যায়। সভাই, বুধ যদি বৃহস্পতি শনি

প্রভৃতি তাহার বড় বড় ভাইদের কাছে বেড়াইতে যাইত, তবে তাহার রক্ষা ছিল না। পৃথিবী যেমন চাঁদকে কাছে রাখিয়া নিজের চারিদিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, উহারাও হয় ড ছোট ভাই বুধকে এ-রকমে চিরকালের জন্ম ঘুরাইয়া মারিত।

বুধ সূর্য্যের কাছে আছে; তাই বলিয়া মনে করিও না, সে দশ ক্রোশ বা একশত ক্রোশ তফাতে আছে। বুধ, সূর্য্য হইতে তিন কোটি বাট্ লক্ষ্ণ নাইল দূরে রহিয়াছে। গ্রহনক্ষ্রদের দূরত্বের হিসাবে এই দূরত্ব অতি অল্প, সেই জন্মই বুধকে সূর্য্যের কাছে বলিলাম। কিন্তু আমাদের হিসাবে ঐ দূরত্ব অতি প্রকাশু। যদি তুমি বুধে গিয়া একখানা রেলের গাড়ীতে চাপিয়া সূর্য্য দেখিতে বাহির হও, এবং গাড়ীখানা যদি ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল করিয়া দৌড়ায়, তাহা হইলে প্রায় তিরাশী বৎসর পরে তুমি সূর্য্যে গিয়া উপস্থিত হইবে। অর্থাৎ যদি বারো বৎসর বয়সে গাড়ী চাপিতে পার, তবে পাঁচানববুই বৎসর বয়সে তুমি সূর্য্যে পৌঁছিবে। তোমার এখনকার কালো চুলগুলি তখন পাকিয়া শাদা হইয়া যাইবে এবং এমন স্থানৱ দাঁতগুলিও পড়িয়া যাইবে।

পৃথিবীর যেমন একটি উপগ্রহ অর্থাৎ চাঁদ আছে, বুধের সে-রকম একটিও চাঁদ নাই। বুধ নিজেই চাঁদের মভ ছোট জিনিস,—ইহার আবার চাঁদ থাকিবে কেমন করিয়া?

পৃথিৰী বুধের চেয়ে কত বড় তাহা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। জ্যোতিষীরা কি রকমে দূরের গ্রহদিগের দূরত আয়তন ও ওজন ঠিক্ করেন, তোমরা বোধ হয় তাহা জান না। এখন দে-সব হিসাবপত্রের কথা তোমাদিগকে বলিলে, তোমারা তাহার একটুও বুঝিবে না। জ্যোতিষীরা কি-রকমে বুধের ওজন ঠিক্ করিয়াছিলেন, এখানে কেবল তাহারি কথা একটু বলিব।

তোমরা ধূমকেতু দেখিয়াছ কি ? প্রকাণ্ড লেজ-ওয়ালা ধুমকেতু কথনো পূৰ্বব কখনো পশ্চিম আকাশে দেখা যায়। ইংরাজি ১৯১০ সালের বৈশাথ ও জ্যৈষ্ঠ মানে এই-রকম একটা প্রকাণ্ড ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। তোমাদের মনে আছে কি ? ধুমকেতৃ-সম্বন্ধে সকল কথা পরে বলিব। এখন এইটুকু জানিয়া রাখ যে, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পৃথিবী, বুধ প্রভৃতি গ্রহদের মত এক একটা নির্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে। এই রকমই একটা ধূমকেতৃ আছে,—ভাহার নাম এন্কি। এন্কি (Encke) নামে একজন জ্যোতিষী ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার ঐ নাম দেওয়া হইয়াছে। এই ধৃমকেতুটি সূর্য্যের খুব কাছে থাকিয়া তিন বৎসর তিন মাসে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে। রেলের গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিতে দেরী করে, তুমিও কখনো কখনো ইস্কুলে যাইতে দেরি কর। কিন্তু আকাশের গ্রহনক্ষত্রের দেরি কাহাকে বলে জানে না। যাহার ধেমন সময় ঠিক করা আছে. তাহারা সেই সময় অনুসারে চলিবেই চলিবে। ছডি ্লো ফাষ্ট্ যায়, কিন্তু উহাদের শ্লো ফাষ্ট্ নাই।

কিন্তু বছদিন আগে হঠাৎ একটা ভাবনার কথা হইয়াছিল। যে-দিন এন্কির ধুমকেতুকে দেখিবার কথা ছিল, সেদিন এন্কি দেখা দিল না। পণ্ডিতদের মহা ভাবনা হইল। সব মিথা ইইতে পারে, কিন্তু হিসাব ত মিথা হইবার নয়! হিসাবে ভুল আছে ভাবিয়া তাঁহারা অল্প কাষেতে লাগিলেন। দশ হইতে তুই বাদ দিলে আট বাকি থাকে, তোমরা অল্প ক্ষিয়া ইহা ঠিক করিতে পার। এখন যদি একদিন হঠাৎ দেখা যায় যে, দশ পয়সা হইতে তুই পয়সা খরচ করিলে ছয় পয়সা বাকি আছে, তাহা হইলে তোমরা অবাক্ হইয়া যাও না কি ? তোমরা তখন নিশ্চয়ই ভাবিতে থাক যে, হিসাবে ভুল হইয়াছে। জ্যোতিধীয়া এন্কিকে আসিতে না দেখিয়া, এই-রকম অবাক্ হইয়াই ভাবিয়াছিলেন, হয় ত হিসাবে ভুল আছে। কিন্তু ভুল ধয়া পড়িল না।

পণ্ডিতমহলে মহা তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিলেন, এন্কিকে সূর্যা টানিয়া পুড়াইয়া ফেলিয়াছে; কেহ বলিলেন, ঘুরিবার পথে যখন সে শনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, তখন শনিই তাহাকে আট্কাইয়া রাখিয়াছে।

জ্যোতিধীরা মহা মুন্ধিলে পড়িলেন; আকাশে এন্কির থোঁজ করিতে তাঁহাদের রাত্রির পর রাত্রি অনিজায় কাটিয়া ঘাইতে লাগিল। হঠাৎ এক রাত্রিতে এন্কি দেখা দিল। তাঁহাদের ভাবনা দূর হইল বটে, কিন্তু এন্কি পথের মাঝে কেন এত দেরি করিল, তাহা ঠিক্ করিবার জন্ম তাঁহাদিগকে হিসাবে বসিতে হইল। রেলের গাড়ী যখন কৌশনে পৌছিতে দেরি করে, তখন ফৌশন মাফীর বুঝিয়া লন, পথে তাহার কল বিগ্ড়াইয়া গিয়াছে, না হয় তাহাকে কোনো মাঝ-ফৌশনে আটক্ থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু এন্কির কল ত বিগ্ড়াইবার নয়;—ছির হইল, পথে তাহাকে কেহ আটকাইয়া রাথিয়াছিল।

বে-পথে এন্কি স্বাকে ঘ্রিয়া বেড়ায়, তাহার কাছে কোনো গ্রহ বা উপগ্রহ ছিল কি না, পণ্ডিতেরা ম্যাপ খুলিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। দেখা গেল, ঐ সময়ে বুধগ্রহ এন্কির পাশে ছিল। পণ্ডিতেরা হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন,—সকলেই বুঝিলেন, ছোট ধৃমকেতু এন্কিকে পথের মাঝে পাইয়া বুধ তাহাকে টানাটানি করিয়া একটু মন্ধা করিয়াছিল, তাই ধৃমকেতুর ফিরিয়া আদিতে এত বিলম্ব!

যাহা হউক এই টানাটানিতে এন্কির একটু কফ হইলেও জ্যোভিষীদের খুব স্থবিধা হইয়া গিয়াছিল। সে কত দিন দেরি করিয়াছিল তাহা জ্যোতিষীরা জানিতেন। কত জোরে টানিলে এই রকম দেরি হইতে পারে, তাঁহারা অফ ক্ষিয়া তাহাও ছির করিয়াছিলেন। তার পরে বুধের শরীরে কি পরিমাণ পদার্থ আছে, ইহা হইতেই ছির হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, মোটা মামুষের গায়ের জোর ছিপ্ছিপে লোকের জোরের চেয়ে সব সময়ে বেশি হয় না। কুস্তিগীর পালোয়ানেরা মোটা নয়। খুব মোটা লোকেরা এই সব পালোয়ানের সহিত লড়িতে গিরা প্রায়ই হারিয়া যার। কিন্তু গ্রহনক্ষত্রদের নিয়ম অন্ত রকম; ইহাদের মধ্যে বে বেশি মোটা ভাহার জোরও ভেমনি বেশি। কাজেই কোনো গ্রহের টানের প্রিমাণ জানিতে পারিলে, সে ওজনে কভ ভাহা ঠিকু করা কঠিন হয় না।

এই রকমেই জ্যোতিষীরা ঠিক্ করিয়াছেন—একুশটা বুধগ্রহ একটা পৃথিবীর সমান।

এন্কির কথা বলিতে গিয়া অনেক সময় কাটিয়া গেল; এখন বুধগ্রহের অন্যান্য খবর তোমাদিগকে দিব।

প্রথাতেই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ—সূর্য্যকে একবার পাক দিয়া আদিতে ইহার তিন শত প্রষ্টি দিন অর্থাৎ একবংসর সময় লাগে। একথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। বুধও একটা গ্রহ, সে কভদিন সূর্য্যকে প্রদক্ষণ করে জান কি ? জ্যোতিবীরা ঠিক্ করিয়াছেন, অফ্ট-আশী দিনে সে একবার সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, বুধে যদি প্রাণী থাকে, তবে ভাহাদের এক বংসর হয় অফ্ট-আশী দিনে। অর্থাৎ আমাদের এক বংসর বুধের প্রায় চারি বংসরের সমান। বুধের রাজ্যটা বড় মজার নয় কি ? এখন যদি তোমার বয়স বারো বংসর হয়, বুধের লোকেরা তোমার বয়স হিলাবে করিয়া বলিবে আটচল্লিশ বংসর !

অফ্ট-আশী দিনে একবার সূর্য্যেকে পাক্ দিয়া আসা বড়

সোজা ব্যাপার नয়। বুধ পৃথিবীর চেয়ে সূর্য্যের কাছে আছে, এজন্য যে গোলাকার পথে সে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, ভাছা পৃথিবীর পথের চেয়ে ছোট। কিন্তু তবুও অফ্ট-আশী দিনে স্থাকে ঘুরিয়া আসিতে বুধকে খুব জোরে জোরে চলিতে হয়। এক বৎসরে সৃষ্ঠাকে ঘুরিয়া আসিতে পৃথিবী কত জোরে চলে, তোমরা বোধ হয় জান না। প্রতি সেকেণ্ডে উহাকে উনিশ মাইল করিয়া চলিতে হয়। ইহা কি ভয়ানক বেগ, মনে ভাবিয়া দেখ। তুমি প্রাণপণে দৌভি্য়া এক সেকেণ্ডে হয় ত দু'হাত কি তিন হাতের বেশি চলিতে পার না। কিন্তু পৃথিবী সেই একটুখানি সময়ে সূর্য্যকে ঘুরিবার জন্ম দৌড়ায় উনিশ মাইল ! বন্দুকের মুখ হইতে যে গুলি বাহির হয়, তাহা এত কোরে চলে যে, গুলি চোখে দেখা যায় না। পৃথিবী চলে বন্দুক বা কামানের গুলির চেয়েও জোরে। বুধের জোর আবার পৃথিবীর চেয়েও বেশি;—সে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ত্রিশ মাইল রাস্তা চলে এবং এই-রকমে চলিয়াই অফ-আশী দিনে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে। সূর্য্যের চারিদিকে যত ছোট বড় গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোনোটি এত বেগে চলে না। এই জন্মই গ্রীকেরা বুধের নাম দিয়াছিলেন (Mercury) অর্থাৎ "সূর্য্যের দূত !"

অমাবস্থার পরে চাঁদ কেন একটু-একটু করিয়া বড় হইয়া শেষে পূর্ণিমায় সম্পূর্ণ গোল হইয়া পড়ে, তাহা তোমাদিগকে আগে বুঝাইয়াছি। বুধ ও শুক্রের সূর্য্য প্রদক্ষিণ-পথ পৃথিবীর পথের ভিতরে আছে, এই জন্ম বৃধ ও শুক্র চুয়েরই ঠাদের মত ক্ষয় বৃদ্ধি দেখা যায়।

বোধ হয় কথাটা বুঝিতে পারিলে না। এখানে একটা ছবি দিলাম, ছবি দেখিলেই বুঝিবে। ছবির মাঝে সূর্য্য স্থির



শুক্র পুরুষের কলার হ্রাসবৃদ্ধি

হইয়। দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারি চারি পাশে বুধ ঘুরিতেছে।
পৃথিবী আছে ইহার ভ্রমণপথের বাহিরে। সূর্য্যের আলো
গায়ে লাগায় কি-রকমে বুধের কলার ফ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে
গোমরা এখন ছবি দেখিলেই বুঝিবে।

পৃথিবীর দিবারাত্রির পরিমাণ প্রায় চবিবশ ঘণ্টা, ইহা তোমরা জান। সে চবিবশ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুর পাক খায় বলিয়াই দিনরাত্রির পরিমাণ এই-রকমু হইয়াছে। প্রাচীন জ্যোতিষীদের জানা ছিল, বুধগ্রহও চবিবশ ঘণ্টায় একবার ঘুরপাক খায়। কাজেই ভাঁহারা বলিতেন, পৃথিবীতে বেমন চবিবশ ঘণ্টায় দিন রাজি হয়, বুধেও তাহাই হয়। এখনকার জ্যোতিধীরা একথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা ধুব বড় দূরবীণ দিয়া বুধকে দেখিয়া বলিতেছেন, চাঁদ বেমন তাহার একটা পিঠই চিরকাল পৃথিবীর দিকে ফিরাইয়া রাখে, সেই-রকমে বুধও ভাহার দেহের একটা দিক্ সূর্যোর দিকে ফিরাইয়া ঘুরিতেছে।

ভাষা হইলে বুঝা যাইভেছে, বুধের একটা পিঠেই চির-কাল রৌজ পায় এবং বাকি অংশটা চিরকালের জন্ম অন্ধকারে ভূবিয়া থাকে। কাজেই বলিতে হইভেছে, বুধে পৃথিবীর মত দিনরাত্রির পরিবর্ত্তন হয় না। উহার একটা দিকে চিরকালের জন্ম রাত্রি এবং আর একটা দিকে চির-কালের জন্ম দিন হইয়া আছে। বুধগ্রহে সকাল সন্ধ্যা নাই, সূর্য্যের উদয় অস্ত নাই, গ্রীম বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর পরিবর্ত্তনও নাই। কি ভয়ানক স্থান!

বৃধ পৃথিবীর চেয়ে সূর্য্যের অনেক কাছে আছে, এজন্ম সূর্য্যের তাপ ও আলো তাহাতে অত্যস্ত বেশি পড়ে। আমরা রাধা-বাড়া করিবার জন্ম কঠি কয়লা কত কি জালিয়া আগুন করি। কিন্তু বুধে সূর্য্যের তাপ এত বেশি যে তাহাতেই জল টগ্বগ্ করিয়া কুটিতে পারে,—আগুন জালার দরকারই হয় না। সেখানে সূর্য্যকে আকারেও খুব বড় দেখায়—বৃধগ্রহের সূর্য্য আমাদের সূর্য্যের প্রায় নয় গুণ বড়।

যেখানে এত গ্রম এবং ষেখানে দিন-রাত্রি, তিথি-মাস

ঋতু-সদ্বৎসর কিছুই নাই, সেখানে যে জ্বল নাই, বাতাস নাই, বৃষ্টি নাই এবং মানুষের বা পশুপক্ষীদের মত প্রাণীও নাই, একথা তোমাদিগকে বলাই বাছল্য। বুধ চাঁদেরই মত জনপ্রাণিহীন শুদ্ধ গ্রহ।

জ্যোতিষীরা বুধের কোটোগ্রাফ-ছবি তুলিয়াছেন। ছবির স্থানে স্থানে ফাটা ফাটা দাগ দেখা যায়। জ্যোতিষী-দের মতে ইহা বুধের উপরকার বড় বড় ফাটাল। হাজার হাজার বৎসর ক্রমাগত সূর্য্যের ভাপ পাইরা বুধের মাটি-পাথর সম্ভবতঃ ঐ-রকমেই ফাটিয়া গিয়াছে। দূরবীণ দিয়া এই ফাটালগুলিকে চাঁদের সমুদ্রের মত স্পাই দেখা যায়। এই জন্মাই জ্যোতিষীরা বলেন, বুধে বাতাস বা অন্থ কোন বাস্পানাই এবং মেঘও নাই,—খাকিলে উহার উপরকার ফাটালের দাগগুলিকে কখনই ঐ-রকম স্থাস্পাই দেখা যাইত না।

বুধ সূর্য্যের এত কাছে আছে, কিন্তু তথাপি তাহাকে খুব উজ্জ্বল দেখায় না। উহার উজ্জ্বলতা আমাদেরই চাঁদেরই মত। বুধ কেন এত অমুজ্জ্বল তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। কালো মাটি বা পাথরকে রোদ্রে কেলিয়া রাখিলে, তাহাকে কি কখনো উজ্জ্বল দেখার ? কিন্তু সাদা কাগজে বা কাচে রৌদ্র পড়িলে, তাহা চক্ চক্ করে। বুধের উপরটা সম্ভবতঃ কালো মাটি বা কালো পাথরের মত কোনো জ্বিনস দিয়া গড়া, তাই সে বেশি সূর্য্যের আলো পাইয়াও বিশেষ উজ্জ্বল হয় না।

বুর্থ-প্রাহের কথা বলা হইল, এখন শুক্রের কথা বলিতে ছইবে। শুক্রকে ইংরাজিতে ভিনাস্ (Venus) বলা হয় । বুধগ্রহের পরেই শুক্রের শ্রমণ-পথ এবং শুক্রের পরেই শ্রামাদের পৃথিবীর ভ্রমণ-পথ।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, শুক্র আমাদের পৃথিবীর খুব কাছে আছে। কত কাছে আছে জান কি ? হিসাব করিয়া দেখিয়াছি—শুক্র যুরিতে যুরিতে এক এক সময়ে পৃথিবী হইতে আড়াই কোটি মাইল তফাতে আসিয়া দাঁড়ায়। পৃথিবী হইতে চাঁদ যত দূরে আছে, শুক্র তখন তাহারি এক শত গুণ দূরে আসে। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, যাহা এত দূরে তাহাকে কেমন করিয়া কাছের জিনিস বলা যায়। কিস্তু তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, এই আকাশটি নিতান্ত ছোট জায়গা নয়, তাই তাহাতে যে-সব গ্রহ-নক্ষত্র বাস করে তাহারা খুবই দূরে দূরে থাকে। এই কারণে তু-মাইল দশ মাইল লইয়া ইহাদের দূরত্বের হিসাব করা যায় না, কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ মাইল লইয়া হিসাবে বসিতে হয়। সেই হিসাবে শুক্রকে পৃথিবীর কাছের বস্তুই বলিতে হয়।

পৃথিবীর এত কাছে থাকে বলিয়া শুক্র-সম্বন্ধে অনেক খবর আমাদের জানা আছে। আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিবীরা ইহাকে খুব ভালো করিয়া জানিতেন। একন্ত আমাদের পুরাণে এবং অক্সান্ত ধর্ম পুস্তকে ইহার অনেক উল্লেখ দেখা বায়। কোনো পুস্তকে শুক্রকে পুরুষ বলিয়া লেখা হইয়াছে, এবং কোনো পুস্তকে ভাহাকে দ্রীলোক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। উড়িল্ফায় কণারকের ভাঙা মন্দিরে শুক্রপ্রহের একটা চেহারা পাথরে খোদা আছে। সেখানে শুক্রপ্রকে দ্রীলোকের আকারই দেওয়া হইয়াছে।

শুক্রের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের পুরাণে একটি মঞ্চার গল্প আছে। শ্রীক্ষের পুত্র প্রত্যান্ত্রের নাম তোমরা হয় ত শুনিরাছ। ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া সম্বর নামে এক অস্তরকে বধ করিবেন বলিয়া স্থির ছিল। এই অস্কুরটি ভয়ানক অত্যাচারী ছিল, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের সকলেই ইহাকে ভয় করিয়া চলিত! প্রত্যুম্মের হাতে মৃত্যু হইবে শুনিয়া সম্বর ভয়ানক চিন্তিত হইয়া পড়িল এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, প্রদ্যাম্মের জন্ম হইবামাত্র তাহাকে হত্যা করা ব্যতীত নিজেকে বাঁচাইবার আর উপায় নাই। এীকুঞ্জের ঘরে প্রদ্রান্ধ জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে, তাঁছার শিশু পুত্রটিকে হত্যা করিবার জন্ম সম্বর খুব চেফী করিবে। তাই তিনি ঘরের চারিদিকে কড়া পাহার। বসাইীয়া দিলেন। কিন্তু সম্বরের হাত হইতে শিশু প্রচ্যুম্বকে রক্ষা করা হইল না। কোন্ এক স্থোগে ছয় দিনের শিশু প্রত্যুত্মকে সম্বর চুরি করিয়া একেবারে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিল। সে ভাবিল, প্রত্যান্ন বুঝি মরিয়া গেলেন, কিন্তু সমুজের ব্দলে ডুবিরাও প্রত্যাদ্ধের মৃত্যু হইল না। সমুদ্রের একটা বড় মাছ ভাহাকে গিলিরা ফেলিল। ভোমরা হয়ত ভাবিতেছ মাছটা প্রত্যুদ্ধকে খাইরা হজম করিয়া ফেলিল; কিন্তু ভাহা হইল না। ছয় দিনের শিশু প্রাত্যুদ্ধ মাছের পেটের ভিতরকার গরমে বেশ আরাম বোধ করিতে লাগিলেন এবং দিনে দিনে সেখানে বড় হইতে লাগিলেন।

এদিকে এক দিন ঐ মাছটি একজন জেলের জালে ধরা পড়িয়া গেল। প্রকাণ্ড মাছটিকে পাইয়া জেলের মনে খুব আনন্দ হইল। কিন্তু এত বড় মাছটিকে খাইবে কে? ইহার দামও অনেক। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চারিটা মুটের মাথায় বোঝাই দিয়া জেলে মাছ বিক্রেয় করিবার জন্য সম্বর অস্তরের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। সম্বর তখন বাড়ী ছিল না.—হয় ত স্বৰ্গে গিয়া সে তখন দেবতাদিগকে জালাতন করিতেছিল, না হয় পাতালে গিয়া নাগরাজের লেজ ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল। সম্বরের বাড়ীতে কেবল তাহার পালিতা কন্যা মায়াবতী ছিলেন। মায়াবতী প্রমাস্থল্করী ছিলেন। বোধ হয় মেয়েটিকে এমন স্থলবী দেখিয়াই সম্বর তহািকে খাইয়া ফেলে নাই। সম্বর যে প্রত্যান্সকে চুরি করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছে এবং তার পরে তিনি যে মাছের পেটের ভিতরে আছেন, এই সব কথা মায়াবতী আগেই জানিতেন। যখন জেলে একটা প্রকাণ্ড মাছ বিক্রেয় করিতে আসিল, তখন মায়াবতী মাছের চেহারা দেখিয়াই বুঝিলেন,

প্রজ্ঞান্ত এই মাছের পেটের ভিতরে আছেন। জেলে মাছের দাম খুবই বেশি চাহিল, কিন্তু মায়াবতী দরদস্তর না করিয়া সেই দাম দিয়াই সেই মাছটিকে কিনিয়া লইলেন। তিনি তাঁহাকেও কিছু বলিলেন না এবং নিজেই বঁটি লইয়া মাছ কুটিতে বসিলেন। যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল,—প্রস্তান্ত মাছের ভিতর হইতে বাহির ইইয়া পভিলেন।

এই ঘটনার পরে কি হইল তাহা বোধ হয় তোমরা জানিতে চাহিতেছ, কিন্তু সে গল্প তোমাদিগকে বলিতে গেলে, আর জ্যোতিষের কথা বলা হইবে না। তোমরা কেবল এইটুকু জানিয়া রাখ যে, যোলো বৎসর বয়সে প্রান্তায় সম্বরকে মারিয়া ফেলিলে, ঐ মায়াবতীই শুক্রগ্রহের আকার লইয়া আকাশে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাই আমাদের পুরাণের মতে শুক্রের জন্মযুতান্ত।

যাহা হউক, শুক্র পৃথিবীর কাছে রহিয়াচে বলিয়া আকাশের ছোট বড় নক্ষত্রদের মধ্যে কোন্টি শুক্র তাহা চিনিয়া লইতে কফ হয় না। আকাশের কোন্নক্রটিকে শুক্র বলিতেছি, তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পার নাই। যে নক্ষত্রটি প্রতি বৎসরে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সক্ষ্যার সময়ে পশ্চিম আকাশে ধক্ ধক্ করিয়া শ্লীতে থাকে সেইটি শুক্র। ইহাকে লোকে "সয়্যা-তারা" বা "সাঁঝের তারা" বলে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, শুক্রকে চিনিয়া লইবার কন্ম দূরবীণের দরকার হয় না, বা রাভ জাগিয়াও বসিয়া থাকিতে হয় না।

তোমরা "শুক-ভারা" বা "পোয়াতে তারাকে" দেখিয়াছ
কি ? সূর্যা উঠিবার আগে বা পূর্বের আকাশে ইহাকে দেখা
যায়। ইহাও "সাঁজের তারা"র মত ধক্ ধক্ করিয়া জলে।
এই নক্ষত্রটাও শুক্র-গ্রহ।

ভৌমরা বোধ হয় ভাবিতেছ,—এ আবার কি ? তাহা হইলে শুক্রগ্রহ কি তুটা ? শুক্র তুটা নয়,—একটাই। একটি শুক্রই এক সময়ে পশ্চিমে উঠিয়া "সাঁজের তারা" হয়। এবং আর এক সময়ে পূবে উঠিয়া "পোয়াতে তারা" হয়। তোমরা যদি পরীক্ষা করিতে পার, তবে দেখিবে বৎসরের যে-সময়ে "সাঁজের তারা" পশ্চিমে উঠে, তখন পূবে "পোয়াতে তারা" উঠে না। আবার বখন "পোয়াতে তারা" পূবে উঠিতে আরম্ভ করে, তখন "সাঁজের তারার" সন্ধান পাওয়া বায় না। একই রাত্রিতে সন্ধ্যায় "সাঁজের তারা" উঠিতেছে এবং শেষ রাত্রিতে "পোয়াতে তারা" উঠিতেছে এমন একটি রাত্রিও ভোমরা বৎসরের মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে না।

শুক্র আকারে কত বড় বোধ হয় ইহাই তোমরা এখন জানিতে চাহিতেছ। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কেবল জানিয়া রাখ যে, পৃথিবী ও শুক্র যেন ছুটি বমক ভগিনী,— ছুটি প্রায় একই রকমের, পৃথিবী কেবল সামান্ত একটু বড়। কিন্তু ইহা ছাড়া ছুইয়ের মধ্যে আর বেশি মিল দেখা যায় না। পৃথিবীর একটা উপগ্রহ অর্থাৎ চাঁদ আছে, কিন্তু শুক্রের একটা ছোট চাঁদও এপর্যান্ত খুঁজিয়া পাওয় বায় নাই। পৃথিবী স্থাকে একবার ঘ্রিয়া আসিতে তিনশত পঁইষটি দিন সমর লয়, কিন্তু শুক্র স্থাকে ঘুরে কেবল মাত্র সাড়ে সাত মাসে। অর্থাৎ শুক্রের বংসরগুলি আমাদের সাড়ে সাত মাসের সমান। তার পরে পৃথিবী তাহার মেরুদশুরে চারিদিকে চবিবশ ঘণ্টায় ঘ্রিয়া এখানে দিনের পর রাত, এবং রাতের পর দিন দেখাইতে থাকে, কিন্তু বুধ প্রহের মত শুক্রের একটা দিকই চিরকালের জন্ম সূর্য্যের পানে তাকাইয়া থাকে, তাহার পিছনের আধ্যানায় কথনো সূর্যের আলো পড়ে না। তাহা হইলে দেখ, শুক্রে রাত দিন হয় না। যে আধ্যানায় দিন আছে সেখানে চিরকালের জন্মই দিন এবং যে আধ্যানায় এখন রাত আছে সেখানে চিরকালের জন্মই রাত থাকে।

তাহা হইলে বুঝা বাইতেছে, পৃথিবী ও শুক্র চেহারায় ঠিক্ হ'টি ষমক বোনের মত হইলেও তাহাদের রকম-সকম সব উল্টা।

পর পৃষ্ঠায় শুক্রের তু'খানা ছবি দিলাম। এগুলি দেখিতে ঠিক্ চাঁদের ছবির মত। চাঁদের মত বুধগ্রহের প্রাসর্ক্ষি আছে, ইহা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। বুধের ভ্রমণপথের মত শুক্রের ভ্রমণ-পথ পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে আছে; এজন্ম বুধের মত শুক্রেরও ক্ষয়বৃদ্ধি হয়। দূরবীণ দিয়া যদি তোমরা শুক্রের ক্ষয়বৃদ্ধি দেখিতে পার, তাহা হইলে আবাক্ হইয়া বাইবে। খালি চোখে যে শুক্রকে একটা



ওফের কলা



অর্নচন্দ্রাকার ওক

আলোকবিন্দুর মত জ্বল জ্বল্ করিয়। জ্বলিতে দেখা যায়,
তাহাকেই দূরবীণের মধ্যে একটি ছোট চাঁদের মত দেখায়।
যদি স্থবিধা পাও, তবে একবার দূরবীণ দিয়া শুক্রকে
দেখিয়া লইয়ো।

শুক্রের মত উজ্জ্ব নক্ষত্র সমস্ত আকাশটাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জ্যোতিষীরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, আকাশের যে-সব নক্ষত্র থুব উজ্জ্বল তাহাদের কুড়ি পঁচিশটা একত্র না করিলে উজ্জ্বলতা শুক্রের সমান হয় না। কিস্ত শুক্রের এত আলো কোথা হইতে আসে। সে পৃথিবীর চেয়ে স্থোর কাছে আছে, এজস্থ আমরা সূর্য্য হইতে যে তাপ ও আলো পাই, শুক্র তাহারি দ্বিগুণ তাপ-আলো পায়। কিস্ত ভাহাতেই কি শুক্র এত উজ্জ্বল ণু বুধগ্রহটি শুক্রের চেয়ে সূর্য্যের কাছে আছে, তবে তাহাকে কেন এত উজ্জ্বল দেখায় না ণু

আমি যে-সব প্রশ্ন করিলাম, অনেক দিন আগে জ্যোতিষীরা পরস্পরকে এই সব প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু ভাল উত্তর তাঁহাদের কাছে পাওয়া যাইত না। কেহ বলিতেন, সূর্য্য যেমন তাপ ও আলো দেয়, শুক্রও তেমনি নিজে তাপ-আলো দেয়। কিন্তু আজকালকার জ্যোতিষীরা বুড়ো জ্যোতিষীদের এই রকম কথায় বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা দেখিয়াছেন, শুক্র-গ্রহটি আমাদের পৃথিবী ও টাঁদেরই মত্ত জিনিস, স্ত্রমং তাহার নিজের আলো নাই! সূর্য্যের আলো গায়ে লাগিলেই সে আলোকিত হয়।

সকল গ্রহ-নক্ষত্রের চেয়ে কেন শুক্রকে বেশি উজ্জ্বল দেখায় তাহা আধুনিক জ্যোতিধীরাই স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শুক্রের আনাশে বাতাস আছে এবং সেই বাতাসে মেঘ তাসে। সূর্য্যের আলো এই সব সাদা মেঘের উপরে পড়িয়া এত উজ্জ্বল দেখায়। কেহ কেহ আবার একথাতেও বিশাস করেন না। তাঁহারা বলেন, শুক্রের আকাশে খুব ঘন বাতাস বা ঐরকমের স্বচ্ছ বাষ্প আছে, এবং তাহাতে ধূলার কণা ইত্যাদি খুব ছোট ছোট জিনিস ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্যের আলো ঐসব কণার উপরে পড়িয়াই শুক্রকে এত উজ্জ্বল করিয়াছে।

শুক্রের ছবিটা দেখ, তাহাতে মেঘের মত অনেকগুলি কালো কালো দাগ দেখিতে পাইবে। 'এইগুলিকেই এক দল পণ্ডিত মেঘের চিহ্ন বলিতেন। এখন সেগুলিকে শুক্রের উপরকার উচুনীচু মাটির চিহ্ন বলা হইয়া থাকে।

শুক্রগ্রহের অনেক কথা বলিলাম। তাহাতে মানুষ বা অপর কোনো জীবজস্তু বাদ করে কি না, এখন দেই কথা বলিব। শুক্রের একদিকে চিরকালের জন্ম দিন এবং আর একদিকে চিরকালের জন্ম ঘোর রাত্রি আছে, একথা ডোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। স্থতরাং ইহার অন্ধকার দিক্টা যে বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা এবং আলোর দিক্টা যে, মকভূমির মত গরম, একথা তোমরা বোধ হয় অনায়াদে বুনিতে পারিতেছ। এইজন্মই জ্যোতিবীরা আন্দাল করেন, শুক্রে যদি জল থাকে, তবে তাহার সকলই বরফ হইরা অন্ধকারের দিকে জমা হইয়া আছে। আলোর দিক্টা গ্রম, কাজেই সেখানে জলের লেশমাত্র থাকিতে পারে না।

আমাদের পৃথিবীতে যেমন গরম দেশের বাভাস আকাশের উপর দিয়া ঠাণ্ডা দেশে যায় এবং ঠাণ্ডা দেশের বাভাস গরম দেশে আসে, শুক্রেও ঠিক্ ভাহাই হয়। ঠাণ্ডা ও গরম বাভাস ভাহার ছুই পিঠে চিরদিন ছুটাছুটি করিতে থাকে। চিরকাল ধরিয়া যেন শুক্রের উপর দিয়া প্রকাণ্ড ঝড বহিয়া যায়।

থুব গরম মরুভূমির মধ্যে মানুষ বাঁচিয়া থাকে এবং মেরু-প্রদেশের বরফের উপরেও মানুষ ও জীবজস্তুরা বাস করে। তা-ছাড়া থুব প্রবল ঝড়ের মধ্যেও তাহারা নিজেদের রক্ষা করিয়া চলে। কাজেই শুক্রের গরমে, ঠাণ্ডায় এবং ঝড়ে যে জীবজস্তু বাস করিতে পারে না, একথা কখনই বলা যায় না। জলে ও বাতাসই জীবের প্রাণ, সেগুলি যখন শুক্রগ্রহে আছে তখন সেখানে জীবজস্তু থাকারই সম্ভাবনা বেশি নয় কি ?

কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা মনে করিয়ো না যে, শুক্রে
ঠিক্ তোমার আমার মত মামুষ বা আমাদের গোয়াল যরের
গরুর মত গরু আছে। পৃথিবীর সহিত শুক্রের কত অমিল
রহিয়াছে ভাহা আগে বলিয়াছি। কাজেই বিধাতা যদি শুক্রগ্রহে জীব স্তি করিয়া থাকেন, তবে তাহাদিগকে তিনি

কখনই পৃথিবীর অবস্থার সহিত মিলাইয়া স্থাষ্ট করেন নাই:--শুক্রের অবস্থার সহিত মিলাইয়াই জীবের স্ঠি করিতে হইয়াছে। সেই জন্মই বলিতেছিলাম যদি তোমরা শংক্রে কি রকম জীব আছে দেখিবার জন্য সেখানে গিয়া<sup>া</sup> উপস্থিত হও, তাহা হইলে সেখানকার জীবজন্তুর আকৃতি-প্রকৃতির সহিত পৃথিবীর জীবজন্তুর হয় ত একটুও মিল দেখিবে না। এক অন্তত স্ৃষ্টি তোমাদের চোখে পড়িবে। জল তাপ ও আলো না পাইলে গাছপালারা বাঁচে না। শুক্রের অন্ধকার দিক্টাতেই কেবল জল বরফের আকারে থাকে এবং আলো থাকে তাহার অপর অর্দ্ধেকে। কাজেই বিধাতা যদি শুক্রের গাছপালাকে পৃথিবীর গাছপালার মত শিক্ত দিয়া মাটিতে বাঁধিয়া রাখেন, তবে তাহারা কখনই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না: স্বতরাং তোমরা যদি শুক্রগ্রছে গিয়া দেখ যে. সেখানকার গাছপালা পাখীর মত ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উডিয়া শুক্রের অন্ধকার দিক হইতে জল শুষিয়া লইতেছে এবং তার পরে আলোর দিকে আসিয়া রৌক্র পোহাইতেছে, তাহা হইলে উহা দেখিয়া তোমাদের আশ্চর্য্য হইবার কারণ থাকে না। শুক্রগ্রহ পৃথিবী নয়, এজগ্র সেখানকার কোনো অবস্থার সহিত পৃথিবীর অবস্থার একটুও মিল নাই। কাজেই সেখানকার স্তন্তির সহিত পৃথিবীর স্প্রির মিল না থাকারই কথা। সেই অজানা স্প্রি যে কি বক্ম আমরা তাহা ভাবিষা চিন্মিয়াও দ্বির করিতে পারি না।

## মঙ্গল

এবার আমরা মঙ্গল-গ্রহের কথা বলিব। শুক্রের পথের বাহিরে পৃথিবীর ভ্রমণ-পথ। ইহার পরেই মঙ্গলের পথ। আগেকার সেই ছবিখানি দেখিলে তোমাদের এই-সব কথা মনে পড়িবে। কাজেই দেখা বাইতেছে, পৃথিবীর এক দিকে আছে শুক্র এবং আর এক দিকে আছে মঙ্গল। শুক্র ও মঙ্গল যেন পৃথিবীর ছুইপাশের হু'জন প্রতিবেশী। ইহাদের হু'জনের মধ্যে শুক্রই পৃথিবীর একটু কাছে, মঙ্গল একটু দূরে। ঘুরিতে ঘুরিতে সে যখন পৃথিবীর খুব কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার দূরত্ব চাঁদের দূরত্বর প্রায় এক শত গুণ হয়। মঙ্গল কখনই ইহার চেয়ে পৃথিবীর কাছে আসিতে পারে না।

মঙ্গলকে ইংরাজিতে Mars বলে। আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা ইহাকে নানা নামে ডাকিতেন; অঙ্গারক, লোহিতাঙ্গ, যম, কুজ, সম্বর্ত এই রকম অনেক নাম আমাদের পুরাণ ও জ্যোতিষের বইতে দেখা যায়। কিন্তু "মঙ্গল" এই নামটা ইহার নিতান্তই আদরের নাম। গ্রহ-নক্ষত্রদের ছান ইত্যাদি দেখিয়া যাঁহারা মানুষের ভাগ্য গণনা করেন, তাঁহারা মঙ্গলকে ভাল গ্রহ বলেন না। মঙ্গলের স্থভাব অত্যক্ত কুর, এজন্ম ইহার দৃষ্টি যাহার উপরে পড়ে, তাহার নাকি অমঙ্গল হয়। এই জন্মই বলিতেছিলাম, "মঙ্গল" এই নামটি উহার আক্রের নাম। যাহা হউক, গণক ঠাকুরদের কথা

বলিব না। আকাশের বহুদ্রের গ্রহেরা এক-একটা মানুষের উপরে দৃষ্টি দিয়া কি-রকমে তাহার অদৃষ্টকে কখনো ভাল, কখনো মনদ করে, তাহা জানি না।

মঙ্গল-গ্রহের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের পুরাণে একটি মজার গল্প আছে।

দক্ষ-যজ্ঞে সভীর প্রাণত্যাগের গল্প তোমরা শুন মাই কি ? সভী অর্থাৎ তুর্গার পিতা দক্ষরাজা খুব জাঁকজমকের সঙ্গে এক ভোজের আয়োজন করিলেন এবং তাঁর সব দেয়ে-জামাইকে নিমন্ত্রণ করিলেন; কিন্তু সব চেয়ে ছোট মেয়ে সভী ও তাঁহার স্বামী শিবকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। শিব শাশানে বেড়াইভেন, বড় বড় সাপ গলায় বাঁধিয়া রাখিতেন, গায়ে ছাইভক্ষ মাখিতেন এবং বাঁড়ের উপর চাপিয়া ভিক্ষা করিতেন। এই-সব দেখিয়া দক্ষরাজা শিবের উপরে রাগ করিয়াছিলেন; ডাই শিবকে অপ্যান করিবার জন্মই ভাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই।

পিতা মহাযজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া সতী স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি শিবকে না বলিয়া বিনা-নিমন্ত্রণে বাপের বাড়ি গিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু বাপ তাঁহাকে আদর করিলেন না; উপরস্থ শিবের অনেক নিন্দা করিতে লাগিলেন। বাপের বাড়িতে গিয়া এই-রকম অনাদর হইবে তাহা সতী আগে বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিলে তিনি নিশ্চয়ই শিবের কাছ-ছাড়া হইয়া আসিতেন না। বাহা হউক, আমীর নিন্দা শুনিয়া সতী মনে খুব কন্ট পাইয়া মুচ্ছিত হইয়া

পড়িলেন। মৃচ্ছা ভাঙাইবার জন্ম খুব চেন্টা করা হইল কিস্তু সে মৃচ্ছা আর ভাঙিল না,—সতীর মৃত্যু হইল।

শিব সতীর মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহার অনুচর ভূত-প্রেত-পিশাচদের সঙ্গে করিয়া দক্ষরাজার যজ্ঞ-স্থানে আসিয়া হাজির হইলেন ! ভূতগুলা ভোজের সব আয়োজন নই করিয়া ফেলিল । স্ত্রীর মৃত্যুতে শিব শোকে এবং ক্রোধে পাগলের মত হইলেন । পুরাণে লেখা আছে, এই সময়ে তাঁহার কপাল হইতে এক বিন্দু ঘাম মাটিতে পড়িয়া এক ভয়ানক বীরপুরুষের উৎপত্তি করিয়াছিল । ভূত-প্রেতেরা দক্ষের যজ্ঞ নইট করিবার জন্ম আনেক পরিশ্রাম করিতেছিল, কিন্তু ঐ বীরপুরুষটি জন্ম-গ্রহণ করিয়া এক নিমেষে একাই যজ্ঞক্ষেত্রকে শ্মশানক্ষেত্র করিয়া ফেলিল । লোকে ভাবিল, বুঝি বা প্রলম্বকাল উপস্থিত হইয়াছে। শিব এই বীরপুরুষের নাম দিলেন বীরভন্ত।

বীরভদ্র কিন্তু দক্ষ বজ্ঞ নফ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না,— এক লাফে স্বর্গে উঠিয়া স্বর্গ নফ করিল, আর এক লাফে পাতালে লামিয়া পাতাল পুরী ধ্বংস করিল; সপ্ত সমুদ্রে পর্যান্ত আগুন ধরাইয়া দিল, সমুদ্রের জল দাউ দাউ করিয়া স্থালিতে লাগিল। স্বর্গ মর্ত্তা পাতালের লোকেরা বীরভদ্রের অত্যাচারে 'গ্রাহি গ্রাহি' তাক ছাভিতে লাগিল।

শিব এই-সব দেখিয়া মহা চিন্তায় পড়িলেন। বীর-ভজের মত পালোয়ানকে ত্রিভুবনের মধ্যে রাখিলে যে, স্পৃষ্টি লোপ পাইয়া যাইবে, তাহা তিনি স্পান্ট বুঝিলেন। বীরভজের ভাক পড়িল। শিব তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, তাহার অন্তুত শক্তির পরিচয় পাইয়া ভিনি খুবই খুনী

ইইয়াছেন। কিন্তু এখন আর তাহার ত্রিভূবনে থাকা চলিবে
না; আকাশের উপরে গ্রহের আকারে বাস করিতে হইবে।
শিবের আদেশ অমান্ত করা কাহারো সাধ্য নাই। আদেশ

ইইবামাত্র, বীরভদ্র একটি গ্রহের আকার লইয়া আকাশের
উপরে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুরাণের মতে এই
গ্রহটিই আমানের মঙ্গল গ্রহ।

তোমরা কখনো মঙ্গলকে দেখিয়াছ কি ? যদি না দেখিয়া পাক, স্থবিধা মত একবার দেখিয়া লইয়ো। সাধারণতঃ ইহাকে লাল রঙের নক্ষত্রের মত দেখায়,—বোধ হয় এই জন্ম আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষারা ইহার "অঙ্গারক" এবং লোহিতাঙ্গ" নাম দিয়াছিলেন। কিস্তু মঙ্গলকে কথনই শুক্রের মত উজ্মুলু দেখা যায় না। এই জন্ম ইহাকে যথন-তখন চিনিয়া লইতে মুদ্দিল হয়। লাল রঙের অনেক নক্ষত্র আকাশে আছে, এই সব নক্ষত্রের মধ্যে মঙ্গলকে হারাইয়া ফেলা আশ্চর্যা নয়। কিস্তু সে যখন পৃথিবীর নিকটে আসে তখন তাহাকে বেশ চেনা যায়। দুরের জিনিস কাছে আসিলেই বড় দেখায়। এজন্ম মঙ্গলকেও ঐ সময়ে বেশ বড় দেখায়; তা'র উপরে আবার লাল রঙ্ থাকে। আকাশে যখন লাল রঙের বড় তারা দেখিবে, তখন জানিবে উহা মঙ্গলপ্রহ।

কিন্তু মঙ্গলকে দেখিবার ঐ রকম সুবিধা সকল বৎসর হয় না। ছৢই বৎসর অন্তর কয়েক মাসের জন্ম যখন উহা পৃথিবীর কাছে আসে, কেবল সেই সময়েই উহাকে বড় দেখায়। অন্য সময়ে মঙ্গলকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে তোমরা পাঁজি দেখিয়া উহার স্থান ঠিক করিয়া লইভে পারিবে। পাঁজিতে যেখানে মাসের বিবরণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ঠিক আগেকার পাতায় কোন্ গ্রহ আকাশের কোন্ রাশিতে আছে তাহা স্পাই করিয়া লেখা থাকে। রাশিচক্রের সঙ্গে তোমানের যখন পরিচয় হইবে, তখন রাশিগুলিকে খুঁজিয়া তোমরা তাহাদের মধ্যে গ্রহদের স্কান করিতে পারিবে।

বাহা হউক এখন মঙ্গলের অস্থান্থ বিষয়গুলির কথা বলা বাউক।

আয়তনে মঙ্গল পৃথিবীর অনেক ছোট, এসন কি

শুক্রের চেয়েও ছোট; চারিটি মঙ্গল জোড়া না দিলে একটা পৃথিবী গড়া যায় না। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আয়তনে মঙ্গল পৃথিবীর সিকির সমান। ইহার উপরে আবার সে বেশি ভারিও নয়। একটা প্রকাশু দাঁড়িপালার এক দিকে যদি পৃথিবীকে চাপাও, তাহা হইলে আর একদিকে নয়টা মঙ্গলকে না চাপাইলে তুইয়ের ভার সমান হইবে না। যে মাল-মসলা দিয়া ভগবান মঙ্গলকে স্প্তি করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর মাটিপাথরের চেয়েও অনেক হালকা।

মঙ্গলের একটা ভাল লক্ষণ এই যে, বুধ ও শুক্রের মত ইহার এক পিঠে চিরদিনের জন্ম রাত্রি এবং আর এক পিঠে চিরদিনের জন্ম রাত্রি এবং আর এক পিঠে চিরদিনের জন্ম দিন নাই। দিন-রাত্রি ঋতু-সম্বৎসর সকলি মঙ্গলে আছে; এই হিসাবে ইহাকে পৃথিববীরই মত গ্রহ বলা যাইতে পারে। এই জন্মই আজকালকার জ্যোতিষীরা বলিতেছেন, সম্ভবতঃ মঙ্গলে জীবজন্তু গাছপালা এবং মামুষের মত বুদ্ধিমান প্রাণী আছে।

পৃথিবীতে দিন রাত্রি কি-রকমে হয়, তোমাদের নিশ্চয়ই
মনে আছে। পৃথিবী প্রায় চবিবশ ঘণ্টায় তাহার মেরুদণ্ডের
চারিদিকে একবার লাটুর মত ঘুরপাক খায়, তাই আমাদের
দিবারাত্রির পরিমাণ চবিবশ ঘণ্টা! কিন্তু মঙ্গল ভাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে প্রায় সাড়ে চবিবশ ঘণ্টা সময় লয়।
ভাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, মঙ্গলে দিবারাত্রির পরিমাণ
আমাদের দিবারাত্রির প্রায় সমান; কেবল করেক মিনিট

মাত্র বেশি। কিন্তু মঙ্গলের এক বৎসরের সহিত আমাদের এক বৎসরের ভফাৎ বড় বেশি। পৃথিবী তিন শত পঁরুষট্টি দিনে একবার সূর্যাকে ঘুরিয়া আসে, তাই আমাদের এক একটা বৎসর ৩৬৫ দিনে শেষ হয়। মঙ্গল ঐ-রকমে সূর্যাকে ঘুরিতে কেবলমাত্র ছয় শত সাতাশী দিন লয়। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, মঙ্গলের এক বৎসর আমাদের প্রায় এক বৎসর এগারো মাসের সমান।

সূর্যাকে ঘুরিয়া আসিতে মঙ্গল কেন এত বেশি সময় লয়, তোমরা অনুমান করিতে পার কি ? একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিবে, সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব যত, মঙ্গলের দূরত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি। এই জন্ম সঙ্গলের পথটা পৃথিবীর পথের চেয়ে অনেক বড় হইয়া পড়িয়াছে। অল্প রাস্তা চলিতে অল্ল সময় লাগে এবং বেশি রাস্তা চলিতে বেশি সময় লাগে. ইহা তোমাদের জানা কথা। এই জন্মই মঙ্গল সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসিতে বেশি সময় লয়। এ-সম্বন্ধে আর একটা কথাও বলা ঘাইতে পারে। পৃথিবী কত বেগে চলিয়া সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহা তোমরা জান না কি ? সে প্রতি সেকেণ্ডে উনিশ মাইল করিয়া চলে। কিন্তু মঙ্গল ইহার চেয়ে অল্প বেগে সূর্য্যকে ঘুরে। এই বেগের পরিমাণ সেকেণ্ডে পনেরো মাইল মাত্র। কাজেই দেখ, মঙ্গল ছ'রকম अञ्चित्रशां मार्था शांकिया पूर्वारक पूरत,— अथरम जाहान রাস্তাটা খুব লম্বা, তার উপরে দে চলে আত্তে আন্তে। এই ছুই কারণেই মঙ্গল এক বংসর এগারো মাসের কমে সূর্য্যকে স্থারিতে পারে না।

মঙ্গলের চাল-চলন-সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলি কথা তোমাদিগকে বলিলাম। এখন উহার উপরকার খবর তোমাদিগকে দিব। আমাদের প্রতিবেশী বলিয়া মঙ্গলের অনেক খবরই আমাদের জানা আছে। এখনো চু'এক জন ক্যোতিষী বড় বড় দূরবীণ দিয়া কেবল মঙ্গলকেই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, তাহার ফটোগ্রাফ্-ছবি তুলিতেছেন, এবং তাহার উপরে কি কি জিনিস আছে ভাল করিয়া দেখিতেছেন। এই রকমেই মঙ্গল গ্রাহ-সম্বন্ধে অনেক খবর আমরা অল্পনিরের মধ্যে জানিতে পারিয়াছি।

মঙ্গলে বাতাস আছে এবং বাতাসে কিছু জলীয় বাঙ্পও
মিশানো আছে, কিস্তু পৃথিবীর আকাশের মত মঙ্গলের
আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে না। এই জন্ম মঙ্গলের উপরকার
অনেক জিনিস্আমরা দূরবীণ দিয়া পরিকার দেখিতে পাই।

এখানে মঙ্গলের চুইখানি ছবি দিলাম। খুব বড় দূরবীণে
মঙ্গলকে যে রকম দেখার, ছবি ঠিক সেই রকমের। ছবির উপরে
যে সাদা দাগ দেখিতেছ, ভাহা কিসের দাগ বলিতে পার কি ?
জ্যোভিযারা ঠিক্ করিয়াছেন, শীতকালে মঙ্গলের ছই মেরুপ্রদেশে বে বরক জমে, ঐ দাগটি ভাহারি। ভাহা ছইলে বুঝা
মাইতেছে, পৃথিবীর মেরুপ্রদেশ শীতকালে যেমন বরকে ঢাকা
পড়ে, মঙ্গলের মেরুপ্রদেশও ঠিক্ সেই রকমে বরকে আচ্ছন্ত হয়।



भक्ता बन्नास्त्र बन्धा

भुक्राटमात्र ब्रायक

শীতকালে পৃথিবীর মেক্সপ্রদেশ এবং উঁচু পর্ববিতের উপরে যে বরফ জমে, বসন্ত বা গ্রীম্মকাল আসিলে তাহা গলিতে আরম্ভ হয় এবং এই বরফ-গলা জলে অনেক নদ-নদী পূর্ণ হইয়া পড়ে। মঙ্গলেও ঠিক্ তাহাই দেখা যায়। পৃথিবীতে কোন্ সময়ে বসন্ত ঋতু আসে এবং কখন গ্রীম্মকাল উপস্থিত হয়, ইহা আমাদের জানা আছে। জ্যোতিধীরা হিসাব করিয়া মঙ্গলেরও শীত গ্রীম্ম প্রভৃতি ঋতুর সময় ঠিক্ করিয়াছেন। ইঁহারা বসন্ত ও গ্রীম্মকালে মঙ্গলের ছবি উঠাইয়া দেখিয়াছেন, তখন তাহারো তুই মেক্সপ্রদেশের বরফ গলিতে আরম্ভ করে এবং সেই বরফ-গলা জল, তাহার উপরকার শত শত খাল দিয়া সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে।

এখানে মঙ্গলের আর একখানা ছবি দিলাম। ইহার



মঙ্গলে থালের চিহ্ন

গায়ে যে-সবরেখা কাটা রহিয়াছে, এইগুলিই থালের চিহ্ন। গ্রীপ্র-কালে মেকপ্রদেশের বরক গলিতে আরম্ভ করিলে, বরফের জল এই খাল দিয়া আসিয়া কয়েক মাসের জন্ম মঙ্গলকে আমাদের

পৃথিবীরই মত সরস করিয়া তুলে। তখন মঙ্গল গ্রহে পৃথিবীর

মত গাছপালাও জন্ম। কিন্তু এই সময় ব্যতীত অস্থা কোনো সময়ে ইহাতে জলের চিহ্ন দেখা যায় না। শুক্ষ মরুভূমিতে সূর্য্যের আলো পড়িলে যেমন দেখায়, তখন মঙ্গলকে সেই রকম মরুভূমির মত দেখা যায়। মঙ্গলের গায়ের লাল রঙটা, বালির উপরকার রৌদ্রেরই রঙ্।

পৃথিবীতে যে-সকল নদ নদী হ্রদ ও সমুদ্র আছে, তাহার কোনোটিকে কেহ কোদাল দিয়া খুঁডিয়া প্রস্তুত করে নাই। এগুলি আপনা হইতে জন্মে এবং আপনা হইতে বুজিয়া আসে। কিন্তু খাল বিল পুন্ধরিণী আমরা মজুর দিয়া বা এন্জিন্ দিয়া খুঁড়িয়া প্রস্তুত করি। মঙ্গলের উপরে যে সোজা সোজা খাল দেখা যায়, সেগুলি আপনা হইতে জন্মিয়াছে, কি মঙ্গলের কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী তাহাদিগকে খুঁড়িয়াছে, এই কথাটির মীমাংসার জন্ম অনেক দিন ধরিয়া জ্যোতিষীদের মধ্যে খুব তর্ক-বিতর্ক হইতেছে। এক দল জ্যোতিষী বলিতেছেন, এগুলি মঙ্গলের লোকেদের হাতে প্রস্তুত। হাতে-গড়া জিনিস না হইলে খালগুলি, এমন সোজা এবং এমন পরিষ্কার হইত না। যাহা আপনা হইতে প্রস্তুত হয়, তাহা কখনই এমন সিম্সাম্ হয় না। পৃথিবীর প্রত্যেক নদীই আপনা হইতে প্রস্তুত হইয়াছে; এক্স্মত কোনো নদীকে কখনো ঠিক্ সোজা পথে চলিয়া সমুদ্রে মিলিতে দেখা যায় না। কাজেই স্থীকার করিতে হয়, মঙ্গলের খালগুলি স্বাভাবিক নদী-নালা নয়,—তাহা মঙ্গলেরই অধিবাসী কোনো বৃদ্ধিমান প্রাণীদের হাতে প্রস্তুত।

আর এক দল জ্যোতিবী এই-সকল কথার বিশাস করেন না। তাঁহারা বলেন, মঙ্গলের উপরে যে সোজা রেখা দেখা যায়, সেগুলি সভাই সোজা নয়। দূর হইতে মঙ্গলকে দেখি বলিয়া আমাদের চোখে ধাঁধা লাগে এবং ধাঁধার পড়িয়া আমরা বাঁকা জিনিসকে সোজা দেখি এবং এলোমেলো জিনিসকে বেশ সিম্মাম সাজানো দেখি।

মঙ্গলের খালের সম্বন্ধে চুই দলের কথাই বলা গেল।

এক দলের কথা আর এক দলের কথার ঠিক্ উল্টা।

এখনো চুই দলের মধ্যে বিষয়টা লইয়া ঝগড়া-ঝাঁটি ও তর্কবিতর্ক চলিতেছে। এজন্ম কোন্ দলের কথা সত্য, এখন
ভোমাদিগকে বলিতে পারিলাম না।

কিন্তু ইহা ঠিক্ যে, মঙ্গলে যদি বৃদ্ধিমান প্রাণী থাকে, তবে তাহারা আমাদের মত সুখী নয়। মঙ্গলে মেঘ হয় না এবং বৃত্তিও হয় না। কাজেই আমাদের মত প্রাণীকে সেখানে থাকিতে হইলে জলের জন্ম তাহাদিগকে দিবারাত্রি হাহাদার করিতে হয়। বংসরের মধ্যে যখন একবারমাত্র বরক-গলা জল আসিয়া খালগুলিকে ভরিয়া দেয়, হর ত তখনি ভাহাদিগকে সমস্ত বংসরের পানীয় জল যোগাড় করিয়া রাখিতে হয়। কুয়ো খুঁড়িয়া জল পাইবার উপায় নাই, কারণ মঙ্গলের খুব নীচেকার মাটিও হয় ত সরস নয়। মঙ্গলে চাব-আবাদ করাও দার। বরক-গলা জলের বস্তা আসিলে মঙ্গলবাদীদিগকে তাড়াভাড়ি চাব-আবাদ করিয়া

বংসরের খোরাক মরাইয়ে পুরিয়া রাখিতে ছয়। স্থতরাং মঙ্গলের লোকেদের এই রকম জীবনকে কেমন করিয়া সুখের জীবন বলা যায়!

তার পরে ভাবিয়া দেখ, সেই লম্বা লম্বা সোজা রেখাগুলি যদি সত্যই মঙ্গলের খাল হয়, তাহা হইলে খাটিয়া পূটিয়া খালগুলিকে ভাল অবস্থায় রাখাও মঙ্গলবাসীদের একটা প্রধান কাজ হইয়া পড়ে। মঙ্গলের সমস্ত খালের দৈর্ঘ্য প্রায় সাত লক্ষ মাইল; এত লম্বা খালগুলিকে ভাল অবস্থায় রাখিতে গিয়া মঙ্গলবাসীদিগকে যে-রকম পরিশ্রাম করিতে হয়, তাহা বোধ হয় পৃথিবীর মানুষে পারে না।

মঙ্গল-গ্রহের এই সব কপা জানিয়া জ্যোতিধীরা বলেন, গ্রহটি প্রাণীর বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য না হইলেও, তাহা ক্রমে চাঁদের মত মরিতে চলিয়াছে। মঙ্গলে এককালে পৃথিবীরই মত ঘন বাতাস ছিল; কিন্তু দেহ ক্ষুদ্র এবং টানিবার শক্তি অল্প বলিয়া সে বাতাসকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই; একটু একটু করিয়া অনেক বাতাসই মঙ্গলকে ছাড়িয়া মহাশ্রে মিশিয়া গিয়াছে। জলের অবস্থাও তাহাই; —চাঁদের মত মঙ্গলে সাগরের গর্ত আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহাতে একবিন্দুও জল নাই। প্রায়ে সকল জলই মাটির গভীর স্থানে বা নানা জিনিসের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে,— বর্ধন ইছে। জল পাইবার উপায় নাই। কাজেই দেখ, ঘেদিন অবশিষ্ট বাতাসটুকু মঙ্গলকে ছাড়িয়া চলিয়া ঘাইবে এবং

অবশিষ্ট জল মেরুপ্রদেশে জমা না হইয়া মাটির আবো গজীর স্থানে গিয়া লুকাইবে, সেদিন মঙ্গলে জীবের চিক্তমাত্র থাকিবে না। তথন শাশানতুল্য দেহটাকে লইয়া আমাদের চাঁদের মত আকাশে ঘুরিয়া বেড়ানো মৃঙ্গলের একমাত্র কাজ হইবে।

## মঙ্গলের চাঁদ

বুশ শুক্র পৃথিবীর অনেক কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি।
ইহাদের মধ্যে পৃথিবী ছাড়া আর কাহারো চাঁদ অর্থাৎ উপগ্রছ
নাই। মঙ্গল-গ্রহকে শত বংসর ধরিয়া জ্যোতিষারা দূরবীণ
দিয়া দেখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা ইহার একটি
চাঁদেরও সন্ধান পান নাই। কাজেই জ্যোতিষারা বলিয়া
আসিতেছিলেন, শুক্র ও বুধের মত মঙ্গল একা একাই সৃ্র্য্যের
চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যদি তোমরা প্রাচীন
জ্যোতিষীদের বই পড়িতে যাও, দেখিবে তাহাতে লেখা আছে,
মঙ্গলের একটাও উপগ্রহ নাই।

প্রায় চল্লিশ বংসর আগে একটা মজার ঘটনা ইইয়াছিল। আমেরিকার একজন বড় জ্যোতিষা হল্ সাহেব তাঁর দুরবীণ দিয়া এক রাত্রিতে মঙ্গলকে দেখিতেছিলেন। সেই সময়ে হঠাও তাঁর নজরে পড়িয়া গেল, ছোট আলোর বিন্দুর মত চুইটা জিনিস মঙ্গলের কাছে রহিয়াছে এবং তাড়াতাড়ি তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই চুটি ধে মঙ্গলের চাঁদ তাহাতে তাঁহার আর একটুও সন্দেহ রহিল না। দেশ-বিদ্লেশে টেলিগ্রাফে খবর গেল, হল্ সাহেব মঙ্গলের চুটা উপগ্রহ আবিকার করিয়াছেন। সেদিন পৃথিবীর সমস্ত জ্যোতিবীদের মনে যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা প্রকর্মর ভাবিয়া দেখ। তাঁহারা রাক্রি জাগিয়া দূরবীণ দিয়া

মঙ্গলের চাঁদকে দেখিতে লাগিলেন। কেবল দেখা নয়,
চাঁদ চুটি কত বড় এবং কত দূরে থাকিয়া কতদিনে মঙ্গলকে
বুরিয়া আদিতেছে, এই সব খবর জানিবার জন্মও তাঁহারা
কাগজ-পেন্দিল্ লইয়া বড় বড় অঙ্ক কমিতে লাগিলেন।
কিছুদিনের মধ্যে উহাদের সব বিবরণই জানা গিয়াছিল; তখন
জ্যোতিষারা নিশ্চিন্ত হইয়া দিনকতক আরামে ঘুমাইতে
পারিয়াছিলেন।

মঙ্গলের চাঁদের কথা শুনিয়া ভোমরা হয় ত ভাবিতেছ, চাঁদ হুটি আমাদের চাঁদের মত বড়। কিন্তু তাহা নয়,—সে হুটি আকারে এত ছোট যে, আমাদের চাঁদের সহিত তাহাদের তুলনাই করা যায় না। আমাদের চাঁদকে যদি একটা মাঝারি গোছের ফুটবল্ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে মঙ্গলের চাঁদ চুটি একটি মটরের আধখানার সমান হয়। ভাবিয়া দেশ কত ছোট।

নূতন গ্রহ-উপগ্রহের সন্ধান পাইলেই জ্যোতিষীরা ভাহাদের এক একটা নাম দিয়া থাকেন। মঙ্গলের খুব কাছে থাকিয়া যে চাঁদটি ঘুরিতেছে, জ্যোতিষীরা ভাহার নাম দিয়াছেন ক্ষোবো (Phobo), এবং যেটা দূরে আছে ভাহার নাম হইয়াছে ভাইমো (Diemo)। ইহাদের মধ্যে ক্ষোবো একটু বড়। কিন্তু বড় হইলে কি হয়, ভাহার বেড় এক শত্ত মাইলের কিছু বেশি। অর্থাৎ ক্ষোবোর উপর দিয়া বদি একটা বেল-লাইনের বেড় থাকিত, ভাহা হইলে ভোময়া

সেখানকার রেলের গাড়ীতে চড়িয়া ছ-ৰণ্টা আড়াই ঘণ্টার তাহাকে ঘুরিয়া আসিতে পারিতে। অর্থাৎ কলিকাতা হইতে ডাক-গাড়ীতে গোয়ালন্দ যাইতে বা বোলপুরে যাইতে বতটা সময় লাগে, ফোবোকে ঘুরিয়া আসিতে তাহার বেশি সময় লাগে লা!

ডাইমো আরো ছোট। ইহার বেড় ত্রিশ মাইলের বেশি নয়। তোমরা ছু-চার জন যদি ডাইমোতে যাও, তাহা হইলে হাঁটিয়াই তাহার অর্জেকটা একদিনে দেখিয়া আসিতে পার।

মঙ্গলের চাঁদে ছটিকে ভগবান যেন খেলার সামগ্রী করিয়া গড়িয়াছেন। আমাদের পৃথিবীর এই রকম ছটি চাঁদ থাকিত, তাহা হইলে আমরা হয় ত ছুটির দিনে সেখানে গিয়া বনভোজন করিতাম এবং সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া চাঁদের দেশের গল্প কবিতাম।

মঙ্গলের চাঁদ তুইটির চলাফেরার রকম আরো মঞ্চার। আমাদের চাঁদ পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে কি-রকম চলাকেরা করে, তাহা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। প্রায় উনত্রিশ দিনে তাহাকে আমরা ঘুরিয়া আসিতে দেখি। এই সময়ের মধ্যে অমাবস্তা হয়, পূর্ণিমা হয়, কয়য়ৢছি কত কি হয়। কয়য় মঙ্গলকে ঘুরিয়া আসিতে "কোবোশ সাত ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের বেশি সময় লয় না। এই সময়ের মধ্যেই তাহার অমাবস্তা পূর্ণিমা, কয়য়ৢছির সবই হইয়া বার! কিয়ৢ মঙ্গলের দিনরাত্রির

পরিমাণ চিকিশে ঘণ্টার একটু বেশি; কাজেই মঙ্গলের একদিনে ফেবো তাহাকে তিনটা পাক দিয়া আসে এবং এক
একটা পাকে পূর্ণিমা, অমাবস্থা সবই এক একবার হয়।
মুতরাং মঙ্গলের প্রত্যেক রাত্রিতে ফেবোর তুইটা করিয়া
পূর্ণিমা হয়। অর্থাৎ ছয় ঘণ্টা অস্তর এক-একটা পূর্ণিমা,—
বড মজার ব্যাপার নয় কি গ

কেবল ইহাই নয়;—ফোবোর গতিবিধিও বড় অদ্ভুত: (य-मभर्य भक्रन निस्कृत (भक्रमरखंत हातिमिरक चुतिया मिन রাত্রি দেখাইতে থাকে, সে সময়ে ফোবো মঙ্গলকে ভিনৱার বুরিয়া আসে। মঙ্গল পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরপাক্ খায় ফোবোও ঠিক সেই দিক্ ধরিয়াই মঙ্গলকে ঘুরিয়া আঙ্গে তাহা হইলে তোমরা যদি মঙ্গলগ্রহে গিয়া দাঁড়াও, তবে ফোবোকে পশ্চিমে উদিত হইয়া হু হু করিয়া পূর্বমুখে দৌড়িতে দেখিবে। সেখানে দেখিবার মত আর কিছও যদি না থাকে, তবুও এই চাঁদটির ঘোড়দৌড দেখিবার জন্ম মঙ্গল-লোকে বাস করিতে ইচ্ছা করে। এমন মজার চাঁদ বোধ হয় বিখ-ভ্রক্ষাণ্ডে আর নাই। সে আমাদের চাঁদের মত পশ্চিম আকাশে উদিত হইয়া যখন উপরে উঠিতে আরম্ভ করে তখন বেদে হয়, যেন একখানা ঘুঁড়ি শীঘ্র শীঘ্র আকাশের উপরে উঠিতেছে। তার পরে যথন মাধার উপর দিয়া চলিয়া পূর্বেত হেলিতে আরম্ভ করে তখন বোধ হয় যেন সে মাটিতে আছাড খাইবার জন্ম কান্সসের মত নামিতেছে।

মঙ্গলের অপর চাঁদ "ডাইমো" এতটা চঞ্চল নয়। প্রায় সাড়ে ত্রিশ ঘণ্টায় সে একবার মঙ্গলকে ঘুরিয়া আসে। সাড়ে তেরো ঘণ্টা অন্তর উহার পূর্ণিমা হয়। ইহাও বড় কম মজার নয়। কাজেই প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতেই এই চাদটির পূর্ণিমা হয়। আবার এরকমও এক এক রাত্রিতে দেখা যায় যে মঙ্গলের তুটা চাঁদেই আকাশের এক জায়গায় আসিয়া দাড়াইয়াছে এবং চুটারই পূর্ণিমা হইয়াছে। এই রকম ডবল্ চাঁদের ডবল্ পূর্ণিমা অন্তুত নয় কি ? মঙ্গলে যদি আমাদের মত প্রাণী থাকে, তবে আর কিছুনা হউক সেথানকার এই চাঁদ ছুটিকে দেখিয়া তাহারা নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পায়। আমাদের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিগুলার মত মঙ্গলের রাত্রিতে কোনো তিথিতেই অন্ধকার থাকে না: কখনো একটা এবং কখনো চুটা চাঁদ একত্ৰ আকাশে থাকিয়া সেখানে থুব জ্যোৎসা দেয়। মঙ্গলের রাজ্যে সবই অভুত !

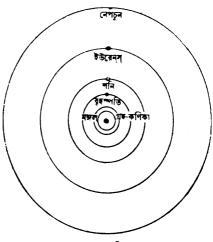

स्कृ अङ्ग्रह व्यवस्थित-शव

# সূর্ষ্যের বড় গ্রহ

এক্স-এক্সে আমরা সূর্যোর ছোট গ্রন্থ বৃধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলের খবর ভোমাদিগকে দিলাম। এখন বড় গ্রন্থদের কথা ভোমাদিগকে বলিব।

বড় প্রাহ কাহাদের বলিতেছি বুঝিতেছ কি ? মঙ্গলের অমণ-পথের বাহিরে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্ ও নেপ্চুন নামে বে চারিটি গ্রাহ পরে-পরে থাকিয়া সূর্য্যকে ঘুরিতেছে তাহাদিগকেই আমরা বড় গ্রাহ বলিতেছি। সভাই ইহারা আকারে খুব বড়। তা ছাড়া সূর্য্য হইতে অনেক দূরে আছে বলিয়া তাহাদের ভ্রমণ-পথগুলাও খুব বড়।

আমরা এখানে বড় গ্রহদের প্রবক্ষিণ-পথের একটা ছবি
দিলাম। ছবিতে মঙ্গলের পথটাও ভোমরা দেখিতে পাইবে।
মঙ্গলের পর বৃহস্পতির পথ। তার পরে শনির পথ, এবং
াকলের শেষে ইউরেনস্ও নেপ্চুনের পথ। নেপ্চুন্
সকলের চেয়ে দুরে, তাই ইহার পথটাও সব-চেয়ে বড়।

### গ্রহকণিকা

বাড় গ্রহদের কথা বলিবার পূর্বের মঙ্গল ও বৃহস্পতির
প্রদক্ষিণ-পথের মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড শৃষ্ম জ্বায়গা আছে,
ভাহার কথা ভোমাদিগকে একটু বলা দরকার। ছবি
দেখিলে বুঝিবে এই জ্বায়গাটা নিভান্ত অল্প নয়। মঙ্গলের
বা পৃথিবীর মত একটা মাঝারি রকমের গ্রহ এই ফাঁকের
মধ্যে থাকিয়া অনায়াসে সৃর্যাকে ঘুরিতে পারিত। সূর্য্যের
অধিকারের মধ্যে ভবে এমন একটা শৃষ্য জ্বায়গা কেন
থাকিয়া গেল গ

আমি তোমাদিগকে যে প্রশ্ন করিলাম, তুই শত তিন
শত বংসর আগে বড় বড় পগুডেরো পরস্পরকে এই প্রশ্নই
ক্ষিজ্ঞাসা করিতেন। কেই বলিতেন, ঐ কাঁকে একটা কিছু
আছে, আমরা দূরে আছি বলিয়া তাহাকে দেখিতে পাই না।
কেই বলিতেন, বিধাতার উদ্দেশ্য বুঝা দায়,—কেন এমন
একটা কাঁকা জায়গা আছে তাহা স্থির করা আমাদের অসাধা।
কিন্তু গাঁহারা গুণী লোক, তাঁহারা ভাবিতেন, ঐ জায়গায় একটা /
কাও কারখানা কিছু আছেই আছে। তাই তাঁহারা অবকাশ
পাইকেই দূরবীণ্ দিয়া সেখানকার খোঁজ-খবর লইতেন।

গুণী লোকদের কথাই ঠিক হইয়াছিল ৷ ইংরাজি ১৮০০ সালের ১লা জামুয়ারি পিয়াজি (Piazzi) নামে এক ইটালি দেশের জ্যোতিষী খুব বড় দুরবীণ্ দিয়া ঐ ফাঁকা জায়গাটা পর্যাবেক্ষণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁছার দূরবীণের
মধ্যে একটি ছোট প্রাছের মত তারা ধরা পড়িরাছিল। নক্ষত্রেরা
আকাশে নিশ্চল থাকে কিন্তু প্রহেরা সূর্যাকে ঘুরিয়া আসিবার
জন্ম চলা-কেরা করে। নৃতন নক্ষত্রটি প্রহদের মত নড়াচড়া
করে কি না দেখিবার জন্ম বড় বড় পণ্ডিতেরা পরীক্ষা আরম্ভ
করিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার স্থান পরিবর্তনও ধরা
পড়িয়াছিল। কাজেই ছোট নক্ষত্রটিকে সকলেই গ্রহ বলিয়া
স্বীকার করিয়াছিলেন এবং পরামর্শ করিয়া তাহাকে সিরিজ্
(Ceres) নামে ভাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার চুই বৎসর পরে মঙ্গল ও বুহস্পতির প্রদক্ষিণ-পথের মধ্যে আবার আর একটি চোট গ্রহের আবিকার হইয়োছিল। পরে-পরে একই রকমের চুটি গ্রহের আবিকার হইলে জ্যোতিষীরা ভাবিতে লাগিলেন, ঐ জারগায় নিশ্চয়ই আরো অনেক গ্রহ আছে। গাঁহাদের বড় দূরবীণ্ ছিল, তাঁহারা সকলেই নূতন গ্রহের সন্ধান করিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে আবার চুটি গ্রহের আবিকার হইল। এই রকমে সেই ফাঁকা জায়গাতে একে একে প্রায় ছয় শত ছোট গ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এগুলিকে ছোট এহ বলিভেছি বলিয়া ভোমরা বোধ হয় ত ভাবিতেছ ইহা বুধের মত বা চাঁদের মত ছোট। কিন্তু ভাহা নয়। ইহারা এত ছোট বে কতকগুলি আকারে মঙ্গলের চাঁদের মত। ইহাদের মধ্যে যে চুই একটিকে বড় বলা হর, তাহাদের মধ্যে কোনোটিরই বেড় ছুই শত বা তিন
শত মাইলের বেশি নর। গ্রহদের মত এক একটা নির্দিন্ট
রাস্তার এবং বাঁধা সমরে স্থাকে ঘ্রিয়া আসে বলিয়াই
ইহাদিগকে গ্রহ বলা হর; তাহা না হইলে এগুলিকে উদ্ধাপিগু বা অপর কিছু নাম দেওয়া যাইত। এই জন্মই আমরা
এই ছোট গ্রহদিগের নাম "গ্রহকণিক।" রাধিয়াছি।

্ছইপাশের হুটা বড় গ্রাছের মাঝে গ্রহকণিকারা কি প্রকারে আসিল, ইহা বোধ হয় তোমরা এখন জানিতে চাহিতেছ। এ সম্বন্ধে কিন্তু নানা পণ্ডিত নানা কথা বলেন। আমরা এখানে একজন বড় জ্যোতিধীর কথাই ভোমানিগকে বলিব।

এই জ্যোতিবাটি বলেন, গ্রহকণিকাগুলি এখন ছিম্নজিম

হইয়া থাকিলেও সেগুলি জমাট বাঁধিয়া এককালে মাঝারি

রকমের একটি গ্রহের আকারে ছিল। তার পরে হঠাৎ এক

দিন তাহার ভিতরকার গরমে বা বৃহস্পতির টানে গ্রাহটির

স্থানাল দেহ হাজার হাজার বণ্ডে ভাঙিয়া গিয়াছিল।

আমাদের পৃথিবীতে কোনো জিনিস ভাঙিয়া মাটিতে পড়িলে,

সেটি যেখানে পড়ে পৃথিবীর আকর্ষণে সেইখানেই থাকিয়া

বায়। কিন্তু মহাশুন্তে কোনো জিনিস ভাঙিয়া ধ্লা হইয়া

গোলেও তাহার নিস্তার খাকে না,—ধ্লাগুলিও গ্রহের মত

ম্বারতে থাকে। কাজেই সেই অজানা গ্রহের টুকরাগুলিও

কোনো স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই, ভাঙাচুরা

অবস্থার স্বার্কে স্বিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গ্রহকণিকা-

গুলিকে এই রকম কোনো ভাঙা গ্রাহের টুক্রা বলিয়া জ্যোতিষীরামনে করিতেছেন।

এ-পর্যান্ত যে ছয় শত গ্রহকণিকার সন্ধান পাওয়া
গিয়াছে, একত্র করিলে তাহাদের আকার আমাদের চাঁদের
আর্কেকেরও সমান হয় না। এজন্ম ক্যোতিবীয়া বলিতেছেন,
আকাশের ঐ জায়গায় এখনো হাজার হাজার গ্রহকণিকা
আছে। এগুলির মধ্যে যাহারা বড় একে একে হয় ড
তাহাদিগকে দেখা যাইবে; কিন্তু যাহারা নিতান্ত ছোট কোনো
কালেই তাহাদের সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

একটা বড় গ্রহ ভাঙিয়াই যে গ্রহকণিকার স্থান্ট হইয়াছে তাছার চুই একটা লক্ষণও অল্পদিন হইল ধরা পড়িয়াছে। খেলা করিবার সময়ে যখন ভোমার মার্বেবলটা চারি পাঁচ খণ্ডে ভাঙিয়া বায়,—তখন সেই ভাঙা অংশগুলির আকার কি রকম হয় দেখিয়াছ কি ? টুক্রাগুলির আকার কি কখনো গোল হয় ? কখনই হয় না। কোনোটাকে তিনকোণা দেখায়, কোনোটা হয় ত লয়া দেখায়, কিন্তু একটাকেও ঠিক্ গোলাকার দেখায় না। গ্রহকণিকাগুলির মধ্যে চুই একটি ছাড়া আর কোনোটিকে আকার ঠিক্ গোল দেখা বায় নাই। কেহ লয়া, কেছ তিনকোণা, কেহ চায়কোণা এই রকমই দেখা গিয়াছে। কাজেই এগুলি যে কোনো একটি বড় জিনিসের ভাঙা অংশ তাহা উহাদের রকম রকম রকম চেহারা দেখিলেই ববা বায় না কি ?

### বুহস্পতি

মাজ্পতেশর পর গ্রহকণিকাদের অধিকার, তার পরেই বৃহস্পতির রাজ্য। কাজেই এখন আমাদের বৃহস্পতির কথা বলিতে হইবে।

জ্যোতিষীরা বৃহস্পতিকে (Jupiter) বলেন "গ্রহরাজা।" বাস্তবিক বৃহস্পতি গ্রহদের রাজা বটে। এত বড় গ্রহ, সূর্যোর অধিকারের মধ্যে আর একটিও নাই। ইছার আয়তন এত বড় ধে, আমাদের পৃথিবীর মত তেরো শত গ্রহ উছার পেটের ভিতরে অনায়াসে দুকাইয়া থাকিতে পারে। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি বাকি সাতটা গ্রহকে ভাঙিয়া যদি একটি গ্রহ নির্মাণ করা যায়, তাহা হইলে সেটিও বৃহস্পতির চেয়ে অনেক ছোট হইয়া দাঁড়ায়। ভাবিয়া দেখ বৃহস্পতি কত প্রকাণ্ড! একটা ছোটখাটো সূর্য্য বলিলেই হয়।

মোটা মানুষ প্রায় দৌজিতে পারে না; মোটা হইয়া
পড়ায় বৃহস্পতিরও ঠিক সেই দশা হইয়াছে। পৃথিবী এক
বৎসরে সূর্যাকে ঘুরিয়া আসে, কিন্তু একবার সূর্যা প্রদক্ষিণ
করিতে বৃহস্পতি বারো বৎসর কাটাইয়া দেয়। অর্থাৎ
বৃহস্পতির বারো বৎসর আমাদের এক বৎসরের সমান।
ভোলরা হয় ত বলিবে, যে লক্ষা রাস্তা ইটিয়া বৃহস্পতি
সূর্যাকে ঘুরিয়া আসে, পৃথিবী সেই রকম লক্ষা পথে ঘুরে না;
ভাই সে বৃহস্পতির চেয়ে শীঅ শীঅ সূর্যাকে প্রদক্ষিণ করে।

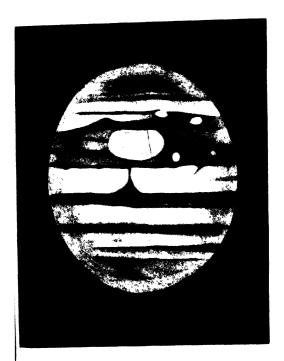

zowie

কথাটা ঠিক বটে; কিন্তু বৃহস্পতি যদি একটু জোরে দৌড়িতে পারিত, তাহা হইলে সে কথনই বারো বংসর সময় লইত না। পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে উনিশ মাইল করিয়া। দৌড়ায়, কিন্তু বৃহস্পতি দৌড়ায় কেবল আট মাইল করিয়া। এই জন্মই সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করিতে তাহার এত দেরি হয়। কিন্তু আর এক দিকে বৃহস্পতির কাছে পৃথিবী হার মানিয়াছে। বৃহস্পতি তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে খুব শীঘ্র শীঘ্র যুরিতে পারে। পৃথিবী এই রকমে ঘুরিতে প্রায় চবিবশ ঘণ্টা সময় লয়, কিন্তু বৃহস্পতি দশ ঘণ্টার মধ্যে সেই কাঞ্চটি সারে। এই জন্ম বৃহস্পতির দিনরাত্রির পরিমাণ বড় আল্ল। মোটামুটী হিসাবে পাঁচ ঘণ্টা দিন, আর পাঁচ ঘণ্টা রাত্রি। কিন্তু উহার এক এক বংসর আমাদের বারো বংসরের সমান।

আমরা এ-পর্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি গ্রহদের নিজের আলো
নাই। সুর্য্যের আলো গায়ে পড়িলে তাহাদিগকে উজ্জ্ল দেখায়।
কিন্তু বৃহস্পতি-সম্বন্ধে জ্যোতিধীরা একটা নৃতন কথা বলেন।
তাঁহারা বলেন, ইহার নিজেরি হয় ত একটু-আখটু আলো আছে।
বৃহস্পতি উপরকার রৌদ্রের আলো পৃথিবীর রৌদ্রের আলোর
পাঁচিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু তথাপি ইহাকে থুবই
উজ্জ্ল দেখায়। যদি নিজের আলো না থাকিত, তাহা হইলে
কেবল সুর্যের আলোতে উহাকে এত উজ্জ্ল দেখাইত না।

আকারে যতই বড় হউক না কেন, বৃহস্পতির ওঞ্চন কিন্তু বেশী নয়। আমরা আগে বলিয়াছি, ভাহার আয়তন তের। শত পৃথিবীর সমান। কিন্তু ওজনের হিসাব করিছে পেলে দেখা বার, এত বড় জিনিসটা কেবলমাত্র তিন শত পৃথিবীর ওজনের সমান। তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুবিতে পারিতেচ, বৃহস্পতির দেহ পৃথিবীর মাটি-পাথরের মত ভারি জিনিস দিয়া প্রস্তুত নয়,—ইহাতে খুব হাল্কা জিনিসই আছে।

তোমরা দুরবীণ দিয়া কখনো বৃহস্পতিকে দেখিয়াছ কি নাজানিনা। যদি না দেখিয়া থাক, একবার দেখিয়া লইয়ো। খালি চোখে দেখিলে ইহাকে একটা বড় নক্ষত্রের মত দেখায়। নক্ষত্রেরা যেমন একবার নিভিয়া একবার ৰুলিয়া মিটু-মিটে আলো দেয় কোনো গ্রহই সে রকমে আলো দেয়না। গ্রহদের মৃত্তি স্থির, তাহাদের আলোও অচঞ্চল। নক্ষত্র হইতে গ্রহদিগকে বাছিয়া লইবার এই একটা সহজ উপায়। স্বভরাং ভোমরা যদি খালি চোখে বৃহস্পতিকে দেখ, ভাহা হইলে কখনই ভাহাকে নক্ষত্রের মত মিট-মিট করিতে দেখিবে না। কিন্ত খালি চোখে বৃহস্পতিকে দেখা না দেখারই সমান। তাহার প্রকাণ্ড দেহকে এবং সারি সারি চারিটি চাঁদকে খালি চোখে কখনই দেখা যায় না। বদি ছোটখাটো দুরবীণও হাতের গোড়ায় পাও, তাহা হইলে আগে বৃহস্পতিকে দেখিয়ো। তাহার मुर्खि (मश्रिया अवाक् इटेग्ना वाटे(व।

বৃহস্পতিকে দূরবীণে যে রকম দেখার, এখানে ভাহার একটি ছবি দিলাম। দেখ,—ভারার মত ছোট বৃহস্পতিকে



ষ্হশাতি ও ভাহার চারিট চাদ

কত বড় দেখাইতেছে। ইহার বাহিরে ষে চারিটি ছোট বিন্দু দেখিতেছ, সেগুলি বৃহস্পতির চাঁদ এবং তাহার গায়ে যে-সব কালে। দাগ দেখিতেছ, তাহা বৃহস্পতির মেঘ।

ভোমরা মেঘের কথা শুনিয়া বোধ হয় ভাবিভেছ, বৃহস্পতিতে নদী সমুদ্র ও মামুষ আছে। কিন্তু উহাতে এন্দ্র কিছুই নাই। বৃহস্পতি এখনো ভ্রানক গ্রম বহিয়াছে;—এত গ্রম যে, তাহার দেহের খুব ভিতরকার অংশ ছাড়া বাকি সকলই আজও গ্রম বাপের আকারে আছে এবং হয় ত ঐ বাপ্প একটু-একটু জ্লিতেছে। এই রকম জায়গায় কেমন করিয়া জীবজ্ঞন্ত থাকিবে ? যাহাকে আমরা মেঘ বলিলাম, তাহা ঐ গ্রম বাপ্প ছাড়া কিছই নয়।

১৭০ পৃষ্ঠায় বৃহস্পতির একখানা বড় ছবি দিয়াছি।
বড় দূরবীণ দিয়া উহাকে যেমন দেখায়, এটা তাহারি ছবি।
ইহাতে মেঘগুলিকে তোমরা আরো ভাল করিয়া দেখিতে
পাইবে। বৃহস্পতি দশ ঘণ্টায় তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে
ঘুরে,—তাই উপরকার মেঘগুলিকে উহার কোমরবদ্ধের মত
দেখা যাইতেছে। যদি দূরবীণ দিয়া তোমরা বৃহস্পতিকে
দেখিতে পার, তাহা হইলে পৃথিবীর মেঘের মত ইহার মেঘগুলিতে চলিতে ফিরিতে দেখিবে।

ছবির উপরের দিকে একটা বাদামি **আকারের দাগ** দেখিতে পাইতেছ কি ? ভোমরা হয় ত উহাকে মেঘ ভাবিতেছ, কিন্তু মেঘ নয়। জিনিসটা যে কি, তাহা আমিও তোমাদিগকে ঠিক্ বলিতে পারিব না। জ্যোতিষীরাও উহার কথা ঠিক্ বলিতে পারেন নাই।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বেব হঠাৎ একদিন বৃহস্পতির গায়ে ঐ দাগটি দেখা গিয়াছিল। জ্যোতিষীরা ভাবিয়াছিলেন, হয় ত উহা একখানা বড় মেঘ। কিন্তু চুই তিন বৎসরেও যথন উহার আকারের কোনো বদল হইল না. তথন তাঁহারা চিস্কিত হইয়া পড়িলেন। হিসাব করিয়া দেখা গেল. উহা বৃহস্পতির উপরে প্রায় ত্রিশ হাজার মাইল জায়গা জুড়িয়া আছে। কেই বলিতে লাগিলেন, সুহস্পতির বাস্প জমাট হুইয়া তরুল হুইয়া যাইতেছে, জিনিস্টা তাহার উপর্কার একটা দ্বীপ। কেহ বলিলেন, সুযৌর বাপ্প-মণ্ডলে যেমন ঝড হয়, বুহস্পতিতেও সেই বকম ঝড় হয়, ঐ প্রকাণ্ড দাগটি সেই ঝডেরই চিহ্ন। এই প্রকারে অনেকে অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন, কিন্তু সভ্য ব্যাপারটি যে কি. ভাহা জানা গেল না। আজও বৃহস্পতির গায়ে ঐ দাগ দেখা ষায় কিন্তু গত কয়েক বংসরে উহার রঙ্বদলাইয়া গিয়াছে। প্রথমে উহাকে লাল দেখা গিয়াছিল এখন সাদা হইয়া পডিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে হয়, আর কয়েক বংসর পরে হয় ত উহাকে আর দেখাই যাইবে না।

বৃহস্পত্তি-সন্বন্ধে যাহা আমাদের জানা আছে, একে একে ভাষার প্রায় সুবগুলিই ভোমাদিগকে বলিলাম। কিন্তু উহাতে অজানা বিষয় এখনো অনেক আছে। নিজের বৃহৎ
দেহটিকে মেঘের আবরণে ঢাকিয়া রাখার বৃহস্পতি বড়ই
মুদ্দিল করিয়াছে। কাজেই ভিতরকার খবর আমরা জানিতে
পারি নাই। লক্ষ লক্ষ বংসর পরে যখন ইহার সমস্ত মেঘ
জমাট বাঁধিয়া আকাশকে পরিষ্কার করিয়া দিবে, তখনি
আমরা বৃহস্পতির উপরকার সব খবর জানিতে পারিব।

### বৃহস্পতির চাঁদ

বুধ ও শুক্রের চাঁদ নাই; পৃথিবীর চাঁদ মোটে একটি এবং মঙ্গলের ছটি। কিন্তু একে একে বৃহস্পতির আটটি চাঁদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

বৃহস্পতির যে ছবিটি দিয়াছি, তাহাতে তোমরা আটটি
চাঁদের মধ্যে কেবল চারিটিকে দেখিয়াছ। সাধারণ দূরবীণে
এই চারিটিকেই দেখা যায়। তিন শত বৎসর পূর্বেক দূরবীণের
ব্যবহার ছিল না। সেই সময়ে জ্যোতিষীরা বৃহস্পতির চাঁদের
কথা একেবারেই জানিতেন না। ইটালি দেশের বড়
জ্যোতিষী গ্যালিলিয়ারে নাম তোমরা শুনিয়াছ কি ? ইনিই
সর্ব্রপ্রধ্যে দূরবীণ দিয়া বৃহস্পতির ঐ বড় চাঁদ চারিটিকে
আবিদার করিয়াছিলেন।

ভোমরা হয় ত ভাবিতেছ, ইহাতে আর বাহাছরি কি পূ একটা দূরবীণ পাইলে সকলেই চাঁদ বাহির করিতে পারিত। কিন্তু ভোমরা যদি তাঁর কাবনের কথাগুলি শুন, তাহা হইলে অবাক হইয়া যাইবে।

গ্যালিলিয়ে। প্রথম জীবনে ভোমার-আমার মত সাধারণ লোক ছিলেন। ইটালির একটা কলেজে ছেলেদিগকে অক ক্ষাইতেন এবং বাড়িতে চুপ্চাপ বসিয়া দিনগুলা কাটাইতেন। এই সময়ে ভিনি এক দিন খবর পাইলেন হলাাগু দেশে। একটা আশ্চ্যা কাচের যন্ত্র বাহির ইইয়াছে,—উহা চোখে লাগাইয়। দেখিলে দূরের জিনিস কাছে বোধ হয়। সব কাজকর্ম ছাড়িয়া গ্যালিলিয়ো নিজের হাতে ঐ রকম একট। যন্ত নির্মাণ করিতে লাগিয়া গেলেন।

সেকালে এখনকার মত যেখানে সেখানে ভাল কাচ পাওয়া যাইত না। ভাঙা চশ্মার পরকলা কাঠের চোঙের মধ্যে পুরিয়া তিনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কাজ দেখিয়া বাহিরের লোকে ভাবিতে লাগিলে গ্যালিলিয়া পাগল হইয়াছেন। তাহা না হইলে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া লোকটা কাচ জোড়া দিয়া সময় কাটাইবে কেন ? গ্যালিলিয়া কিন্তু লোকের হাসি ভামাসা প্রাহ্ম না করিয়া কাজ করিতে লাগিলেন। শেষে তাঁহার শ্রম সার্থক হইল,— একদিন দেখিলেন তাহার কাঠের চোঙের ভিতরকার কাচগুলি দিয়া পূরের জিনিসকে সতাই কাছে দেখায়। ভাবিয়া দেখ সেদিন গ্যালিলিয়োর কত আনন্দ! তিনি ভাহার বন্ধুবান্ধবদিকে ভাকিলেন এবং গাত্রিতে এ যন্ত্র দিয়া আকাশের প্রহনকত্র দেখিতে হইবে বলিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সন্ধা ইইল,—সেদন পূর্ব-আকাশে বৃহস্পতি জল্ জল্ করিয়া জলিতেছিল। গ্যালিলিয়ো তাঁহার প্রথম দূরবাঁণ দিয়া বৃহস্পতিকে দেখিতে লাগিলেন। যন্ত্রে একবার মাত্র চোথ লাগাইয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সমস্ত গাস্থীয়্যা তাাগ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন! বন্ধবান্ধবেরা অবাক্ হইয়া পঞাশ্বংসরের বুড়োর পাগলামি দেখিতে লাগিলেন। যে গ্রাহটিকে আলোর বিন্দুর মত দেখা যাইত, তাহাকে প্রকাণ্ড আকারে দেখা গেলে এবং তাহার চারিদিকে চারিটি চাঁদকে ঘুরিতে দেখিলে যে, কত আনন্দ হইতে পারে, গ্যালিলিয়ার বন্ধুবান্ধবেরা তাহা বুঝিলেন না। তোমরা কি মনে করিতেছ জানি না,—কিন্তু তোমরা যদি ঐবকমে নিজের চেন্টায় গ্রহ-উপগ্রহ আবিকার করিতে পারিতে, তাহা হইলে তোমরাও আনন্দে ঐবকম অধীর হইতে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এই রকম একটা বড় আবিদার করায় গ্যালিয়া দেশের লোকের কাছে এবং রাজার কাছে পূব সম্মান পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে ইহা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। বরং তাঁহাকে নানা রকম অপমান সহা করিতে হইয়াছিল। দেশের বড় বড় পণ্ডিতদিগকে ডাকিয়া যখন গ্যালিয়ো বলিলেন যে, বহস্পতি শুক্র মঙ্গল প্রভৃতি প্রহেরা পৃথিবার মত বড় বড় জিনিস এবং চাঁদ সঙ্গে করিয়া ভাহারা সৃষ্টাকে প্রদক্ষিণ করে,—তখন তাঁহারা গ্যালিলিয়ার কথায় কানই দিলেন না। চারিটি চাঁদ বহস্পতির চারিদিকে বুরিতেছে, তাহা দূরবীণ দিয়া দেখাইলেও তাঁহাদের বিখাস হইল না। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—গ্যালিলিয়ো যাড়-মন্ত্র জানেন, তাই তিনি মন্তের জ্যোবে ভেল্কি দেখাইতেছেন।

সে-সময়ে যাতৃ-মন্ত দিয়া প্রভারণা করা একটা বড় অপরাধ বলিয়া লোকে বিশাস করিত। জলু সাহেব গ্যালিলিয়োর অপরাধের কুণী শুনিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বিচার ন্তুরু করিয়। দিলেন। বিচারে প্রমাণ হইল, গ্যালিলিয়ে।
সভাই তাঁর দূরবীণে কোনো রকম মন্ত্র পড়িয়া রহস্পতির
চারিটি চাঁদ দেখাইয়াছেন! চোর ডাকাতের মত গ্যালিলিয়োকে জেলে যাইতে হইল।

দেখ গ্যালিলিয়ের কি তুরদৃষ্ট । কেলে যাইবার সময়েও তিনি বলিতে লাগিলেন,—দূরবীণে যাহা দেখা গিয়াছে তাহা সত্য। সূর্য্য আকাশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং গ্রহেরা তাহারি চারিদিকে ঘূরিতেছে !

সভা কথা বেশি দিন ঢাকা থাকে না। ক্লেল ইইডে
গ্যালিলিয়ো খালাস পাইলে লোকে বুকিতে আরম্ভ করিয়াছিল
তিনি ঠিক্ কথাই বলিয়াছেন। ইহাব পর ইইতে পৃথিবীর
লোকে গ্যালিলিয়োকে খুব সম্মান দেখাইয়াছিল।

বৃহস্পতির যে চারিটি চাঁদকে লইয়া তিন শত বৎসর পূর্নেক কাণ্ড হইয়াছিল, তোমরা ছোট দূরবীণ হাতে পাইলেও একবার ভাহাদিগকে দেখিয়া। তোমরাও গ্যালিলিয়ার মত আনন্দ পাইবে। আমি যথন তোমাদের মত ছোট ছিলাম তথন একবার বৃহস্পতির চাঁদ দেখিয়াছিলাম,—তার পরে এই বুড়ো বয়সে দেগুলিকে অনেকবার দেখিয়াছি; কিন্তু যথনি দেখিয়াছি তথনি অবাক্ ইইয়াছি। আমাদের কাছ হইতে দূরে পৃথিবীরই মত একটা গ্রহ আছে এবং ভাহার চারিদিকে অনেক গুলি চাঁদ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহা দেখিলে আশ্চর্যা না হইয়া পাকা বায় কি ?

কেবল ইহাই নয়, দুরবীণ দিয়া যদি ভোমরা বৃহস্পতিকে দেখিতে পার তাহা হইলে স্পান্ট জানিতে পারিবে, উহার প্রথম চাঁদটি ঘুরিতে ঘুরিতে তুই ঘণ্টা কুড়ি মিনিট অস্তর এবং দ্বিতীয় চাঁদটি প্রায় ভিন ঘণ্টা অস্তর এক এক বার বৃহস্পতির পিছনে লুকাইতেছে এবং কিছুক্ষণ পরে আবার হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িতেছে। চাঁদগুলির মধ্যে কোন্টি কথন বৃহস্পতির পিছনে লুকাইবে তাহা ইংরাজি পাঁজিতে (Nautical Almanae) লেখা খাকে। পাঁজির সময়ের সঙ্গে মিলাইয়া এই রকম গ্রহণ দেখা বড় মজার।

আমাদের চাঁদটি কত বড় তোমরা ভাহ। আগেই শুনিয়াছ। জ্যোতিধীরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, বৃহস্পতির প্রথম চারিটি চাঁদ আমাদের চাঁদের মত বড় এবং পৃথিবীর চাঁদের মত তাহাদেরো ক্ষয়বৃদ্ধি অমাবস্তা-পূর্ণিমা আছে।

বৃহস্পতির বাকি চারিটি চাঁদ থুবই ছোট। ভাল দূরবাঁণ
দিয়াও তাহাদিগকে দেখা দায়। তাই পাঁচিশ বংসর পূর্বের
ইহাদের কথা জ্যোতিষীরা জানিতেন না। আমেরিকার
লিক্ মানমন্দিরের বড় দূরবাঁণটি খাটানে। হইলে, তাহা দিয়াই
ইংরাজি ১৮৯২ সালে বৃহস্পতির পঞ্চম চাঁদের সন্ধান পাওয়া
গিয়াছিল। তার পরে ক্রেমে ক্রমে আর ভিন্টির সন্ধান
পাওয়া গিয়াছে। এই রক্কমে অর দিনের মধ্যে চারিটির
বদলে বৃহস্পতির চাঁদ এখন আটিটি ইইয়া দাঁডাইয়াছে।



왕

#### শনি

নামাটি শুনিলেই ভয় হয়। শানির দৃষ্টি বাহার উপরে পড়ে, ভাহার আর উদ্ধার নাই। শানি একবার নাকি আদর করিয়া গণেশের দিকে চাহিয়াছিল, ইহাতে গণেশের কি সুগতি ইইয়াছিল, তাহা ত তোমরা জ্ঞান। তাহার মাণাটি উড়িয়া গিয়াছিল, শেষে একটা হাতীর মাণা আনিয়া জ্ঞাড়া দেওয়ায় গণেশ বাঁচিয়া ছিলেন। যাহা হউক, সেই শানিই এখন গ্রহরূপে আকাশে বিরাক্ত করিতেচেন। আমাদের পূর্কি পূক্ষেরা শানি-গ্রহকে বেশ জ্ঞানিতেন, ইহার গতিবিধি উদয়-অস্ত্র সকলি হিদাব-পত্র করিতেন। কাজেই শানি গ্রহিত গ্রহ। হয় ত তুই হাজার বংসর পূর্বেও ইহার কণা আমাদের জ্যোতিবীদের জানা ছিল।

বৃহস্পতির পরেই শনির পগ। ইহার মত আশ্চর্যা এই তোমরা সমস্ত আকাশে খুঁজিয়া পাইবে না। গ্যালিলিয়ো সাহেব তাঁহার নিজের দূরবাণ দিয়া শনিকে প্রথম দেখিয়া থেমন অবাক্ হইয়াছিলেন, ভিন শত বংসর পরে এখনো শনিকে দেখিয়া ঠিক্ সেই রকমেই অবাক্ হইতে হয়। বড় দূরবাণে বুধ শুক্ত মঙ্গল বা বৃহস্পতিকে দেখিলে কোনোটিকে চাঁদের মত বড় দেখায়, কোনোটিকে হয় ত ভাঁটার মত দেখায়। কিয়ু শনির আকৃতি ইহাদের কাহারে। সহিত মিলে না। দূরবাণে শনিকে কি রকম দেখায়, এখানে ভাহার একখানি চবি দিলাম।

ছবিতে দেখ,—চাকার মত করেকটি উচ্ছল গোল জিনিদ রহিয়াছে এবং তাহারি ফাঁকে ভাঁটার মত শনি এহ দিড়োইয়া আছে। চাকাগুলির সহিত শনির আদল দেহের কোনো বোগ নাই,—মাঝে বেশ একটু ফাঁক। দূরবীণ দিয়া কোনো গ্রহকে যদি হঠাৎ এই রকম আকারে দেখা যায়, ভাহা হইলে আশ্চয়্য না হইয়া পাকা যায় কি গুশনি সভাই এই রকম আশ্চয়্য জিনিদ। এই রকমটি আর কোগায়ও দেখা যায় না।

আকাশের এতগুলো তারার মধ্যে কোনটি শনি তাহা গির করা কঠিন নয়। যাঁহারা তোমাদের চেয়ে বয়সে বড় তাঁদের মধ্যে কাহারো একটু জ্যোতিষ জানা পাকিলে, কোন নক্ষত্রটি শনি তাহা তিনি দেখাইয়া দিতে পারিবেন। যদি সেনরকম কাহাকেও না পাও, নিক্ষেরাই পাঁজি দেখিয়া শনির সন্ধান করিতে পারিবে। প্রতিমাসে শনি-গ্রহ কোন নক্ষত্রাশিতে থাকে, তাহা পাঁজিতে লেখা থাকে। কিন্তু খালি চোখে শনিকে দেখা আর না দেখা উভয়ই সমান। শনিব সেই প্রকাশ্ত আকৃতি, তাহার চারিদিকের চাকা এবং তাহার গোটা দশেক চাঁদ, কিছুই খালি চোখে দেখা যায় না। দূরবীণ না দিয়া দেখিলে তাহাকে একটা উজ্জ্ল তারার মজ্জ দেখিবে।

যে-সকল জ্যোতিবী শনিকে প্রথম দেখিয়াছিলেন, ভাঁছারা উহার চাকাগুলিকে গায়ে লাগানো না দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। চাকা শনির চারিদিকে বেড়িয়া কি বকমে শৃন্তে দাঁড়াইয়া থাকে ইহাই তাঁহাদের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। এখন অবশু এরকম তুশ্চিন্তার কারণ নাই। থাজকালকার জ্যোভিষার। শনির গুঁটিনাটি ছনেক খবরই জানিতে পারিয়াছেন। আমরা একে একে সেই সব খবরই ভোমাদিগকে দিব। ভোমরা যদি কাছে থাকিতে, ভাহা ইইলে আমাদেব চুদূরবীণটা দিয়া শনির আশ্চর্যা আকৃতি ভোমাদিগকে দেখাইতে পারিভাম। কিন্তু ভাহা যথন হইবার নহে, কাজেই এখন শনির ছবি দেখিয়া ও ভাহার গল শুনিয়া ভোমাদিগকে সন্তুষ্ট পাকিতে হইবে।

শনির চাকার কথা তোমাদিগকে পারে বলিব। এখন উহার আসল দেহটার কথাই বলা যাউক।

সায়তনে শনি নিতাস্ত ছোট নয়। বহুম্পতি সব চেয়ে বড়, তার নীচেই শনি। হিসাব করিলে দেখা যায়, সাহশত তিরাশীটা পৃথিবা জোড়া না দিলে একটা শনিকে 
নির্মাণ করা যায় না। কিন্তু বে-সব পদার্থ দিয়া শনি 
প্রস্তুত, তাহা নিতান্ত হাল্কা,—আমাদের পৃথিবার মাটিপাণরের চেয়েও হাল্কা, এমনি কি জলের চেয়েও হাল্কা। 
তাহা হইলে বুঝা বাইতেছে, শনির দেহে পৃথিবার দেহের 
মত জমাট জিনিস কিছুই নাই,—ইহার হয় ত সবই বাজ্প। 
কিন্তু এই বাজ্প খ্য খন অবন্ধায় আছে; আর কিছু দিন 
গরম ছাড়িলে উহা জমাট বাঁধিতে থাকিবে।

পৃথিবী হইতে সূর্য্য কত দূরে আছে তাহা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। শনি আমাদের কাছ হইতে তাহারি প্রায় নয় গুণ দূরে আছে। এত দূরে থাকা সত্ত্বেও দূরবীণ দিয়া শনির গায়ে কতকগুলি কালো কালো দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। শনির ছবি দেখিলেই তোমরা ঐ দাগগুলিতে চিনিতে পারিবে। জ্যোতিবীয়া বলেন, ঐগুলি উহার মেঘের চিক্ত। কিন্তু তাই বলিয়া শনির মেঘকে পৃথিবীর মেঘের মত মনে করিয়ো না। শনির মেঘ কেবলই জলের বাপ্প নয়। সেখানকার মেঘেও বৃদ্ধি হয় না,—নানা জিনিসের গরম বাপ্প একত্র হইয়া শনির আকাশকে মেঘের মত আচছয় করিয়া রাখে।

পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে উনিশ মাইল করিয়া চলিয়াও
সূর্যাকে ঘুরিয়া আসিতে তিনশত পঁইষটি দিন সময় লয়।
কিন্তু শনি সেকেণ্ডে ছয় মাইলের বেশি চলিতে পারে না,
তার উপরে উহার পথটাও থব লক্ষা। এই তুই কারণে
একবার সূর্যাকৈ ঘুরিয়া আসিতে তাহার ত্রিশ বৎসর সময়
লাগে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, শনির এক বৎসর
আমাদের ত্রিশ বৎসরের সমান। কিন্তু একটা বিষয়ে শনির
জিৎ আছে। পৃথিবী ভাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে
চবিবশ ঘণ্টা সময় লয়। সেই জন্ম আমাদের দিনরাত্রির
চবিবশ ঘণ্টা। কিন্তু শনি দশ ঘণ্টা চৌদ্দ মিনিটের মধ্যেই
ভাহার মেরুলণ্ডের চারিদিকে ঘুরা শেষ করিতে পারে। ভাহা

হইলে দেখ, শনির এক বংসর আমাদের বংসরের ত্রিশ গুণ হইলেও, তাহার এক দিন এক রাত্রি, দশ ঘণ্টা চৌদ্দ মিনিটের বেশি নয়। শনিতে যদি মামুষ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা উদয়ের পাঁচ ঘণ্টা পরেই সূর্যাকে অস্ত যাইতে দেখিত।

সূর্য দুরে আছে বলিয়া শনিতে সূর্য্যের আলো ও তাপ 
তুইই কম লাগে। হিসাব করিলে দেখা যায়, আমরা যে 
তাপ ও আলো পাই শনি তাহারি নববুই ভাগের এক ভাগ 
মাত্র পায়। ভাবিয়া দেখ, সেখানে কত সল্ল আলো, কিন্তু 
এত অল্ল আলোতেই শনিকে বেশ উজ্জ্বল দেখায়। এই 
জন্ম জ্যোতিষীরা বলেন, সম্ভবতঃ, কেবল সূর্য্যের আলোতেই 
শনির আলো নয়; ইহার দেহের আগুন হয় ত আজ্ঞ 
নিভিয়া যায় নাই। তাই সূর্য্যের আলোর সঙ্গে নিজের আলো 
মিশাইয়া তাহার এত আলো। বৃহস্পতিকে গুব উজ্জ্বল 
দেখিয়া তাহার সম্ভেণ্ড জ্যোতিষীরা এই কথাই বলিয়াছেন।

### শনির চক্র

এই ন সামরা শনির চাকার কথা বলিব ! তোমরা ধদি আগেকার ছবিটিকে ভাল করিয়া দেখ, তাহা ছইলে স্পায় বুঝিতে পারিবে, শনির চাকা একটা নয়, পর পর তিনটি চাকা সাজানো আছে। গ্যালিলিয়ো য়খন তাঁহার নিজের হাতে-গড়া দূরবীণ দিয়া শনিকে দেখিয়াছিলেন, ভখন তিনি চাকাগুলিকে স্পায় দেখিতে পান নাই। শনির একটা কিস্তৃতকিমাকার চেহারা দেখিয়াই আশ্চর্যা হইয়া পড়িয়াছিলেন। চাকাগুলির খুঁটিনাটি সকল খবর আমরা আজকালকার জ্যোতিধীদের কাছেই জানিতে পারিয়াছি। বড় বড় দূরবীণ দিয়া বছকাল শনিকে দেখিয়া এবং কড হিসাবপত্র করিয়। তাঁহারা শনির চাকার খবর বাহির করিয়াছেন।

তোমবা বোধ হয় ভাবিতেছ, এত হিদাবপত্রের দরকার কি ? গাড়ীর চাকা যেমন কাঠ দিয়া গড়া হয়, শনির চাকা না হয় মাটি-পাথর দিয়া গড়া। তার জন্ম আবার হিদাব-পত্র কেন ? তোমরা যেমন ভাবনা চিন্তা কর, জ্যোভিষীরা দে-রকম ছিন্তা করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। চাকাগুলি কি রকমে শূন্মে দাঁড়াইয়া আছে এবং শনির টানে তাহা ভাঙিয়া চুরিয়া কেন শনিব উপরে গিয়া পড়েনা,—এই সব বিষয় তাঁহাদিগকে তর্ক-বিতর্ক করিয়া আলোচনা করিতে হইয়াছিল।

যাহা হউক তোমাদের কাছে সেই সব কঠিন হিসাব-পত্রের কথা বলিব না। যখন বড় বড় অক্টের বই পড়িবে, তখন ঐসব হিসাবের কথা জানিতে পারিবে। জ্যোতিষীর বলেন, শনির চাকাগুলি কখনই মাটি-পাগরের মত জমাট জিনিস দিয়া প্রস্তুত নয়। লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ কোটি কোটি ছোট-বড় জড়পিগু দলে দলে উপগ্রহের মত শনির চারিদিকে পাক্ খাইতেছে; আমরা দূর হইতে সেই জড়পিগুগুলিকেই নিরেট চাকার মত দেখি।

বোধ হয় কথাটা ভাল করিয়া বুঝিলে না। মনে কর, তোমাদের প্রামে যে মন্দিরটি আছে, তাহাকে ঘিরিয়া যেন দলে দলে কাক চিল প্রভৃতি পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছে। এক দলের পর আর এক দল সার্কাসের ঘোড়ার মত এক গোলাকার পথে ঘুরিতেছে, তাহাদের পরস্পারের মধ্যে যেন একটুও ফাঁক নাই। দূর হইতে এই পাখীর দলকে তোমরা কি রকম দেখিবে ভাবিয়া দেখ। কাক-চিলদিগকে তোমরা কখনই পৃথক পৃথক দেখিতে পাইবে না,—মনে হইবে যেন একটা কালো নিরেট্ চাকা মন্দিরকে ঘিরিয়া শৃন্তে দাঁড়াইয়া—

আমরা শনির চাকাকে ঠিক্ ঐরকমেই নিরেট বলিয়।
মনে করি। কোটিকোটি জড়পিও কাক-চিলদের মত

যুরিতেছে, কাজেই আমরা দূর হইতে দেগুলিকে নিরেট চাকার মত দেখিতেছি।

শনির চাকা মোটামুটি তিনটা, স্থতরাং বলা ধাইতে পারে ঐ জ্বড়পিগুগুলি তিনটা পৃথক্ পথে গাদাগাদি করিয়া চলিয়া তিনটি চাকার স্পষ্টি করিয়াছে। জ্যোতিধীরা ঠিক এই কথাই বলেন।

তোমরা হয় ত জানিতে চাহিতেছ, যে-সকল পিও
শনির চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহারা কত বড়। জ্যোতিধীদের
কাছে এই প্রশ্নের ঠিক্ জবাব পাওয়া যায় না; কারণ
এখনকার খুব বড় দূরবীণেও চাকার পিগুগুলিকে পৃথক
পৃথক দেখা যায় নাই। তবে দেগুলি যে, খুর ছোট জিনিষ
তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমাদের ফুট্বলগুলির মত বড়
হইতে পারে এবং ক্রিকেট্ খেলার বলের মত ছোট হইতেও
পারে। কিন্তু সকলেই যে, ছোট ছোট চাঁদের মত অবিরাম
শনির চারিদিকে ঘুরিতেছে ইহা নিশ্চিত, এবং ঘুরিতেছে
বলিয়াই যে, শনি তাহাদিগকে টানিয়া নিজের দেহের উপরে
ফেলিতে পারে না, তাহাও জানা কথা।

### শনির চাঁদ

খ্যোত্র শনি তার চাঁদও তেমনি। দশটা চাঁদ তাহার
চারিদিকে ঘ্রিতেছে। কয়েক বংসর আগে আমরা ইহার
কোবল আটটি চাঁদের কথাই জানিতাম। অতি অল্ল দিন
হইল, বাকি দুটা চাঁদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

যে চাঁদটি সকলের চেয়ে বড়, ভাহার নাম টাইটান্
(Titan)। ছোট দূরবাণ দিয়া যদি ভোমরা শনিকে দেখ,
তাহা হইলেও শনি হইতে একটু দূরে ইহাকে দেখিতে পাইবে।
টাইটান্ নিভান্ত ছোট বস্তু নয়;—আমাদের চাঁদের চেয়ে
অনেক বড়, এমন কি বুধ গ্রহের চেয়েও বড়। আকারে
সে যেন একটা ছোটখাটো গ্রহবিশেষ। শনির কাছ হইতে
প্রায় আট লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া সে যোল দিনে এক
একবার শনিকে ঘুরিয়া দিয়া আসে। বাকি চাঁদগুলির
অনেকেই টাইটানের চেয়েও দূরে দূরে আছে; আবার তুইএকটা কাছেও আছে। ইহাদের মধ্যে কোনো কোনোটি
আমাদের চাঁদের চেয়ে ছোট।

ভোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, সূর্য্যের রাজ্যে গ্রহ-উপগ্রহেরা একটুও এলোমেলোভাবে চলা-ফেরা করে না । সূর্য্যকে ঘুরিবার সময়ে পৃথিবী যে পাকে ঘুরে, নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে পাক খাইবার সময়েও সে ঠিক্ পাকেই ঘুরে। বৃহস্পতি শুক্র শনি প্রভৃতি গ্রহেরা কোন্পাকে ঘুরিতেছে যদি পরীক্ষা করা যায়, দেখানেও ঐরকম ঐকা
দেখা গিয়া থাকে। পৃথিবী যে পাকে ঘুরিতেছে, ইহাদের
প্রত্যেকেই ঠিক সেই পাকে ঘুরে। কেবল ইহাই নুনয়,
উপগ্রহদের চলাফেরাতেও ভোমরা ঠিক্ ঐ নিয়মই দেখিতে
পাইবে। এই-সব লক্ষণ দেখিয়াই জ্যোভিষীরা বলেন,—
স্থ্য রাজা, আর বুধ শুক্র প্রভৃতি আটিটি গ্রহ ভাহার প্রজা।
স্থ্য সকলকে নিয়মের শৃষ্যলে বাঁধিয়া এক পাকে ঘুরাইয়।
লইয়া বেভায়।

রাজ্ঞার নিয়ম মানিয়া চলিতেছে না, এরকম একটি কুলে প্রজাকে যদি তোমরা এই সুশাসিত সূর্য্যের রাজ্ঞাদেখিতে পাও, তাহা হইলে তোমাদের কি মনে হয় ? তোমরা নিশ্চয়ই মনে কর,—সে অন্ত কোনো রাজ্ঞা হইতে এই রাজ্যে নৃতন আসিয়াছে। তাই সে দেশের নিয়ম-কামুন জানে না। সম্প্রতি শনির চাঁদগুলির মধ্যে এই রকম একটি আনাড়ী চাঁদ ধরা পড়িয়াছে। অপর নয়টি চাঁদ যে পাকে শনিকে প্রদক্ষিণ করে, সে ঠিক্ তাহার উপ্টা পাকে যুরিয়া বেড়ায় । বড়ই মজার চাঁদ নয় কি ? এই ব্যবহার দেখিয়া জ্যোতিধীরা বলিতেছেন, সম্ভবতঃ সে আগে শনির কাছেছিল না। মহাকাশের কোন্ এক অজানা রাজ্যে হয় ত সে ভাসিয়া বৈড়াইতেছিল; শনি কোনো একদিন কাছে পাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। এইজক্মই সে সূর্য্যের বাজ্যের নিয়ম মানিয়া চলে না।

যাহা হউক, দশটি চাঁদে শনির আকাশের যে শোভা হয়, বোধ হয় সমস্ত সূর্য্য-জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইলেই তাহা দেখা যায় না। প্রত্যেক রাত্রিতেই সেখানে চারি পাঁচটি বড় বড়া দের উদয় হয়। তার পরে আবার শনির সেই তিনটি অপূর্বর চাকা আছে। এইগুলি সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইয়া আকাশটিকে যে কত ফুল্দর করে তাহা আমরা মনেই ভাবিতে পারি না। রাত্রিতে শনিগ্রহে বোধ হয়, একটুও অন্ধকার থাকে না। কিন্তু তুঃখের বিষয় এই যে, এত শোভা এত চাঁদের আলো ভোগ করিবার জন্ম একটি প্রাণীও সেখানে নাই। শনি আজও ভ্রানক গরম রহিয়াছে,—তাহার দেইটি হয় ত আগাগোড়াই বাষ্প দিয়া নির্ম্মিত; সেখানে পা রাখিবার মত একটু মাটি নাই। কাজেই তাহার উপরে জীবজন্তু গাছপালা কিছুই নাই।

## ইউরেনস্

বুধ হইতে আরম্ভ করিয়া শনি পর্যান্ত যে ছয়টি গ্রহের কথা ভোমাদিগকে বলিলাম, দেড় শত বৎসর পূর্বেকার জ্যোভিষীরা কেবল ইহাদেরই কথা জানিতেন; শনির পরে ইউরেনস্ ও নেপ্চ্ন নামে যে ছটি গ্রহ আছে, তাহাদের কথা জানিতেন না।

আমাদের পূর্বপুরুষের। থুব জ্যোভিষের আলোচনা করিতেন; তা'ছাড়া অনেক প্রাচীন সভ্যজাতিও জ্যোতিষ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেন। ইউরেনস্ ও নেপ্চুনের কথা ই'হাদেরও জানা ছিল না; জানা থাকিলে আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষের পুঁথিপত্রে ইউরেনসের একটা ভাল নাম লেখা থাকিত। প্রাচীনকালে দূরবীণ ছিল না, এইজ্মন্তই যে-সব দূরের গ্রহ-উপগ্রহকে খালি চোখে দেখা যায় না, তাঁহারা সেগুলির সদ্ধান করিতে পারেন নাই। খুব ভাল দূরবীণ ছাতের গোড়ায় পাইয়াই আজকালকার জ্যোতিষীরা ইউ-রেনসের মত দূরের গ্রহকে হাজার হাজার তারার মধ্য হইতে চিনিয়া লইতে পারিয়াছেন।

ইংরাজি ১৭৮১ সালে সার্ উইলিয়ম্ হার্সেল্ নামে ইংলণ্ডের একজন বড় জ্যোতিধী সকলের আগে ইউরেনস্কে<sup>‡</sup> দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি নিজের হাতে একটা বড দূরবীণ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই দূরবীণেই ইউরেনস্ ধরা দিয়াছিল।

হার্সেল্ সাহেবের জীবনের ঘটনা এবং তাঁহার ইউরেনস্ জাবিক্ষারের কথা বড়ই আশ্চর্য্য। নানা অস্ত্রবিধার মধ্যে থাকিয়া কেবল নিজের চেফায় হার্সেল্ যেমন মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন, বোধ হয় কেহই এমন হইতে পারেন নাই।

হার্সেল্ গরিবের ছেলে ছিলেন। এজন্য ছেলেবেলায় তাঁহার লেখাপড়া করা হয় নাই। গরিব বাপ কেমন করিয়া স্কুলের বেতন এবং বইয়ের খরুচ জোগাইবেন ? সেজন্য তিনি এক সৈন্যের দলে চাকুরী লইয়াছিলেন। তিনি বেশ গান-বাজনা করিতে পারিতেন, ঐ সৈন্যের দলে ব্যাশু বাজানো তাঁর কাজ ছিল, হয় ত তিনি জয়ঢাক বাজাইতেন, না হয় ফুট বাজাইতেন।

যাহা হউক প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বের যুরোপের হানোভারদের সঙ্গে করাসীদের লড়াই বাধিয়াছিল, তথন হার্সেল্কে লড়াইয়ে যাইতে হইয়াছিল। লড়াইয়ের সময়ে সৈন্মদের সকলকেই থুব কফ স্বীকার করিতে হয়। হয় ত ছদিন খাওয়াই হয় না; রাত্রিতে ঘুমের অবকাশ হয় না; শীতে বৃপ্তিতে খোলা মাঠের মাঝে পড়িয়া থাকিতে হয়। সেশ্যদের সঙ্গে যাইতে হার্সেল্ একদিন রাত্রিতে অবসর হইয়া মাঠের মাঝে এক নর্দামার মধ্যেই শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু শীতে হিমে ভারি ঘুম হইল না; তিনি ভাবিতে লাগিলেন,

সংসারের বিশেষ কোনো কাজে না লাগিয়া তাঁহার জীবনটা কি এই রকমেই শেষ হইবে ? দ্বির করিলেন, সৈশুদের সহিত তিনি থাকিবেন না। যথন দলের লোকেরা সেই খোলা মাঠে শুইয়া ঘুমে অচেতন, তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া হার্সেল্ সৈশুদল ত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি পলাইয়া যাইতেছেন, এই খবর যদি অপর সৈখ্যেরা জানিতে পারিত, তাহা হইলে হয় ত বন্দুকের এক গুলির আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইত। কিন্তু তখন কেই কিছু জানিতে পারিল না। পথে অনেক কন্ট পাইয়া হার্সেল্ ইংলণ্ডে উপন্থিত হইলেন।

বাড়িতে পৌছিলেন বটে, কিন্তু গরিব বাপ মা হার্সেল্কে লইয়া কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে ঠিক্ হইল, বাড়ির কাছে একটা গির্জ্জায় তিনি হার্মোনিয়ম্ বাজাইবেন এবং ইহারি জন্ম মাসে মাসে কিছু বেতন পাইবেন। হার্সেল্ কাজে লাগিয়া গেলেন;—গির্জ্জায় হার্মোনিয়ম্ বাজাইতে লাগিলেন এবং বাড়িতে যাহারা গান বাজনা শিখিতে আসিত, তাহাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এখনো কিন্তু কেহ ভাবিতে পারেন নাই বে, এই গানের ওস্তাদটি কয়েক বৎসর পরে পৃথিবীর সেরা পণ্ডিত হইবেন।

গান ৰাজ্বনাকে ভোমরা কি রকম ভাব জানি না। হয় ভ ভাবিয়া থাক, গলায় স্থর থাকিলেই ওস্তাদ হওয়া যায়; কিন্তু তা' নয় । গানের উঁচু-নীচু হ্বর নানা রকমে মিলাইর।

যত্ত্বে বাজাইতে গেলে অনেক হিসাব-পত্তের দরকার হয়।

হার্সেল্ যথন গানের ওস্তাদ হইলেন, তখন তাঁহার এই রকম
হিসাব-পত্তের জ্ঞান ছিল না। তিনি থুব অঙ্ক ক্ষিতে
লাগিলেন এবং শেষে অঙ্কের বড় বড় বই পড়িয়া ফেলিলেন।
এই সময়েই তাঁর জ্যোতিষ শাস্ত্রের দিকে নজর গেল। অঙ্ক
ক্ষিতে ক্ষিতে তিনি গ্রহ উপগ্রহদের চলাফেরার বিষয়
বুঝিতে আরম্ভ ক্রিলেন এবং খালি চোখে আকাশে যাহা
কিছু দেখিবার আছে, তাহা দেখিয়া ফেলিলেন।

আকাশে এখনো দেখিবার শুনিবার অনেক বিষয় রহিয়া গেল, দেগুলিকেও দেখিবার জন্ম হার্দেলের ভয়ানক ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু দেখিবেন কি করিয়া, দূরবীণ কোথায় পাইবেন ? দেকালে দূরবীণের দাম অভ্যন্ত বেশি ছিল, গরিব হার্সেল দূরবীণ কিনিবার টাকা কোথা হইতে পাইবেন ?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হার্সেল্ ঠিক্ করিলেন নিজের হাতে দূরবীণ প্রস্তুত না করিলে গ্রহ-নক্ষত্রদের দেখিবার উপায় হইবে না। তিনি দূরবীণ প্রস্তুতে লাগিয়া গেলেন। নিজের হাতে কাচ ঘসিয়া কাঠ কাটিয়া দূরবীণের আয়নাও চোঙ্ তৈয়ার করিতে লাগিলেন। এই সময়টা তাঁহাকে বড় কফে কাটাইতে হইয়াছিল। দূরবীণের কাজে লাগিয়া আছেন, এমন সময়ে গান-বাজনা করিবার জন্ম গির্জ্জায় ডাক

পড়িলে তাঁহাকে ছুটিয়া সেখানে যাইতে হইত। গান-বাজনার মধ্যে যদি এক ঘণ্টা সময়ও পাইতেন, তাহা হইলে তিনি ছুটিয়া বাড়িতে আসিয়া দূরবীণের কাজে লাগিয়া যাইতেন। এই রকমে তাঁহার আহার নিজা বন্ধ হইল; মনে হইতে লাগিল, দূরবীণ প্রস্তুত করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রদিগকে না দেখিলে তাঁহার যেন শান্তি নাই।

অনেক কটে ও অনেক চেন্টায় দূরবীণ নির্দ্ধিত হইল।
ক্যোতিষের পুস্তকে গ্রহ-চন্দ্রের আকার-প্রকারের কথা
যেমন পড়িয়াছিলেন তাহাই চাক্ষুষ দেখিতে পাইয়া হার্সেল্
অবাক্ ইইয়া গেলেন। গ্রহ-চন্দ্র-তারার পরিচয় লইতে
এই রকমে তাঁহার পাঁচ ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। আকাশ
পরিকার থাকিলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তিনি গ্রহ-নক্ষত্র
দেখিতেন; পাশে তাঁহার ভগিনী ক্যারোলিনা বসিয়া
থাকিতেন, কোন্ নক্ষত্রকে কোথায় কি রকম দেখা যাইতেছে,
ভগিনী তাহা লিখিয়া রাখিতেন। ভয়ানক শীত,—বরফ
পড়িতেছে, দোয়াতের কালি জমিয়া বরফ হইয়া যাইতেছে,
তবুও ভাই-ভগিনী ঘরে যাইতেন না,—গ্রহ-নক্ষত্রদের দেখিতে
দেখিতে যেন অজ্ঞান ইইয়া পড়িতেন।

এই রকমে জ্যোভিষের আলোচনা করিতে করিতে হার্সেল্ এক রাত্রিতে একটি ছোট নক্ষত্রকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। ভোমরা আগেই শুনিয়াছ, নক্ষত্ররের। পৃথিবী হইতে কোটি কোটি ক্রোণ দূরে আছে। থুব বড় मृत्रवीराञ्च छारामिशरक निकरि याना याग्र ना। এक्स मृत्र-বীণ দিয়া দেখিলে নক্ষত্রদিগকে বেশি উজ্জ্বল দেখায় মাত্র: শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহদিগকে দুরবীণে ষেমন ভাঁটার মত বড দেখায় কোনো নক্ষত্রকে সে রকম দেখা যায় না। কিস্তু হার্সেল্ যে নক্ষত্রটিকে দেখিতেছিলেন, দূরবীণে তাহাকে বেশ বড দেখাইল। তিনি আকাশের মানচিত্র খুলিলেন, পাঁজি থলিয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু আকাশে সেই অংশে যে কোনো গ্রহ থাকিতে পারে, একথা কোনোখানে লেখা দেখিলেন না। হার্সেল মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাহা হইলে এই নক্ষত্রটি কি একটি গ্রহণ গ্রহেরা দিবারাত্রি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নক্ষত্রেরা স্থির হইয়া আকাশে দাঁড়াইয়া থাকে। নূতন নক্ষত্রটি নড়িয়া-চড়িয়া বেড়ায় কিনা দেখিবার জন্ম চুই ভাই-বোনে রাত্রির পর রাত্রি কাগিয়া আকাশ-পানে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহাদের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া গেল। কয়েক দিন পরে দেখা গেল সেটি একট একটু চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। হার্সেল ইহা দেখিয়া আরো অবাক হইয়া গেলেন।

এই রকমের একটা বড় আবিফারের খবর ত আর কাপা দিয়া রাখা যায় না। হার্সেল দেশের বড় বড় জ্যোতিষ-দের কাছে খবর দিলেন যে, একটা নূতন গ্রহের আবিফার হইয়াছে।

হার্সেল্ তখনো বড় লোক হন নাই, গান-বাজনা করাই

তাঁর তখনো ব্যবসায় ছিল। এই রকম একটা লোকের কথায় কি কেহ কখনো বিশাস করে ? তাই অনেকেই তাঁহার কথায় বিশাস করিলেন না। কেবল তুই-একজন জ্যোতিষী মজা দেখিবার জন্ম তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত ইইলেন। হার্সেল কড়া-ক্রাস্থি পর্যান্ত হিসাব করিয়া তাঁহাদিগকে নূতন গ্রহ দেখাইলেন। তাঁহাদের মুখ গন্তীর হইয়া পড়িল এবং সকলেই ব্রিলেন, ইহা একটা নূতন গ্রহ বটে।

পর দিন ভারে হইতে না হইতে দেশ-বিদেশে খবর গেল, ইংলণ্ডের একজন সঙ্গীত শিক্ষক একটি নৃতন গ্রহের আবিকার করিয়াছেন। পৃথিবী স্ক্র লোক অবাক্ ইইয়া গেল। ইংলঞ্জের তখনকার রাজা তৃতীয় জর্জ্ভ হার্সেলকে রাজবাড়ীতে ডাকাইয়া দূরবীণ দিয়া নৃতন গ্রহটিকে দেখিলেন। ভগিনী ক্যারোলিনাও সঙ্গে গেলেন; এবং ভাই-ভগিনী ছুইজনেই অনেক রাজ-সন্মান পাইলেন। শেষে এই সঙ্গীত-শিক্ষকই ইংলণ্ডের রাজ-জ্যোভিষী হইলেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোক তাঁর জয়-জয়কার করিতে লাগিল।

তোমর। বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, হার্দেল সাহেক ঐরকমে যে গ্রহের আবিন্ধার করিয়াছিলেন, এখন ভাহাকেই আমর। ইউরেনস বলিয়া থাকি।

বাপ-মা আত্মায়-স্বন্ধন প্রামর্শ করিয়া ছেলে-মেয়েদের নামকরণ করেন। ইহাতে কোনো গোল্যোগ হয় না। কিন্তু হার্দেরে নৃতন গ্রহের নামকরণে বেশ একটু তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। হার্দেলের ইচ্ছা ছিল, গ্রহটির নাম
ইংলণ্ডের রাজা জড়েজ্র নাম-অমুসারে হয়, তাই তিনি উহার
"জজ্জিয়ম্" নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অপর দেশের
জ্যোতিধীরা ইহাতে ঘাের আপত্তি করিলেন। তাঁহার।
বলিতে লাগিলেন, গ্রহদের নাম এপয়্যন্ত প্রাচীন দেবতাদের
নামেই হইয়া আদিতেছে, অতএব নৃতন প্রহের নাম রাজার
নামে না হওয়াই ভাল। সভাসমিতি করিয়া বােধ কোন
ছেলে-মেয়েদের নাম রাখা হয় নাই; কিন্তু সূর্যাের এই নৃতন
ছেলেটির নাম ঠিক করিবার জন্ম সভা হইল, কত পরামর্শ
হইল, জ্যোতিধীদের কত বকুতা হইয়া গেল; এবং শেষে
তাহাকে "ইউরেনস্" নামেই ভাকা শ্বির হইল।

অভি অল্প দিন হইল আমরা ইউরেনসের সন্ধান পাইয়াহি, কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা মনে করিয়ো না এটা নিতান্ত
ছোট গ্রহ। অমোদের কাছ হইতে সূর্যা কত দূরে আছে,
তাহা তোমরা জান। ইউরেনস্ পৃথিবী হইতে তাহারি
আঠারো গুণ দূরে আছে। এত দূরে আছে বলিয়াই সে
এতদিন আকাশের কোণে লুকাইয়া থাকিতে পারিয়াছিল।
আকারে সে পঁইবট্টা পৃথিবীর সমান। কাজেই ইহাকে
ছোট গ্রহ বলা যায় না। কিন্তু বৃহস্পতি ও শনির মত দেহে
গরম বাস্পই অধিক আছে বলিয়াইছার ওজনটা খুব বেশি
নয়। ইউরেনসের ওজন মোটে চৌদ্দটা পৃথিবীর সমান।

তোমরা মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির বিবরণে দেখিরাছ, স্থ্য হইতে থাছারা বেশি দুরে থাকে, তাহাদের স্থ্য-প্রদক্ষণের পথও বেশি লম্বা হয়। ইউরেনাস্ শনির বাহিরে থাকিয়া স্থাকে ঘুরিতেছে, এজন্ম শনির চেয়ে অধিক পথ না চলিলে সে স্থাকে চক্র দিয়া আসিতে পারে না। তার উপরে সে চলেও বড় ধীরে ধীরে। পৃথিবী চলে সেকেণ্ডে উনিশ মাইল করিয়া, কিন্তু ইউরেনাস্ সেকেণ্ড তারি মাইলের বেশি চলিতে পারে না। এই-সব কারণে একবার স্থাকে ঘুরিয়া আসিতে সে চুরাশী বৎসর কাটাইয়া দেয়। তাহা হইলে দেখ, ইউরেনাসের এক বৎসর আমাদের চুরাশী বৎসরের সমান।

বৎসরের পরিমাণ এত বড় হইলেও, ইহার দিনগুলা খুব ছোট। ইউরেনস্ সাড়ে নয় ঘণ্টায় একবার নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে পারে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আমাদের দিনরাত্রি যেমন চবিবশ ঘণ্টায়, ইউরেনসের দিনরাত্রি সেইরূপ সাড়ে নয় ঘণ্টায়।

কিন্তু ইহার ঘোরাঘুরিতে একটু বেশ মঞ্চা আছে।
তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, সূর্য্যের রাজ্যে যত ছোট বড়
গ্রহ-উপগ্রহ আছে তাহাদের সকলেই এক পাকে ঘুরে।
অর্থাৎ সকল ঘড়ির কাঁটাই যেমন বাঁ দিক হইতে ডান দিকে
চলে, সকল গ্রহ-উপগ্রহেরা সেই রকমেই এক পাকে
চলা-ফেরা করে। কিন্তু ইউরেনস সাড়ে নয় ঘণ্টায় যখন

নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে পাক খায়, তখন এই নিয়ম মানিয়া চলে না। সে ঠিক উণ্টা পাকে ঘুরপাক খায়। ইউরেনসের এই স্পতিছাড়া ব্যবহারে পণ্ডিতের। কিছুদিন চিন্তিত ছিলেন। এখন ইহার একটা কারণ জানা গিয়াচে।

ঘড়ির কাঁটা যে, বাঁ হইতে ডাইনে যায়, ইহা ভোমরা সকলেই দেখিয়াছ। কিন্তু কাঁটা তুটিকে ভোমরা যদি ঘড়ির পিছন হইতে চলিতে দেখ, তবে তাহাদিগকে কোন্ দিকে পাক্ খাইতে দেখিবে বলিতে পার কি ? এই অবস্থায় তোমরা উহাদিগকে ডাইন হইতে বাঁয়ে ঘুরিতে দেখিবে না কি ? ইউরেনস্কে যে, আমরা উল্টা পাকে ঘুরিতে দেখি, তাহারও কারণ ঐ। ইউরেনস্ পৃথিবীর তুলনায় এমন অবস্থায় আছে যে, তাহার ঘুরপাক খাওয়াকে আমরা উল্টা দেখি মাত্র, কিন্তু সভাই সে উল্টা পাকে ঘুরে না।

এই-সকল খবর ছাড়া আমারা ইউরেনস্সদক্ষে আর বিশেষ কিছু জানি না। যে এই পৃথিবী ইইতে এত দূরে আছে, তাহার খবর ইহার বেশি জানাও সম্ভব নয়। সূর্য্য আমাদের কাছ ইইতে এত দূরে থাকিয়াও চাঁদের মত বড় দেখায়। কিন্তু ইউরেনসে যদি লোক থাকিত, তাহা ইইলে তাহারা সূর্য্যকে শুক্রের চেয়ে কখনই বড় দেখিত না। ভাবিয়া দেখ ইউরেনস্কত দূরের বস্তু। এত দূরের প্রাহ-সম্বন্ধে আমারা অল্প দিনের মধ্যে যে-সব খবর পাইয়াছি, তাহাই কি যথেইট নয় ? দিন দিন নৃতন যন্ত্র নিম্মিত হইতেছে। হয় ত আরো দশ কি বিশ বৎসর পরে ভোমরা ইউরেনসের আরো অনেক নৃতন খবর পাইবে।

এত দূরে থাকা সত্ত্বেও আমর। ইউরেনসের চারিটি

চাঁদের অর্থাৎ উপগ্রহের সন্ধান পাইয়াছি! কিন্তু ইহাদের

মধ্যে যেটি বড় তাহা আমাদের চাঁদের চেয়ে অনেক ছোট ।

মনে করিয়া দেখ, এত দূরের এত ছোট বস্তুর খবর জানা
কত কঠিন। এই জন্মই আমরা চাঁদ কয়েকটির খবর বিশেষ

কিছু জানিতে পারি নাই। ইহাদের ঘুটিকে হার্সেল্ সাহেবই

আবিকার করিয়াছিলেন; বাকি ঘুইটির বিষয় আমর।

হার্সেলের মৃত্যুর পরে জানিতে পারিয়াছি। খুব বড় দূরবীণ
ব্যবহার না করিলে শেষের চাঁদ ঘুটিকে দেখা যায় না।

ইউরেনস্কে খালি চোখে দেখা বড় কঠিন। ইহা খুব ছোট নক্ষত্রের আকারে আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়,—হঠাৎ দেখিলে ইহাকে নক্ষত্র বলিয়াই মনে হয়। এইজন্ম কেহ না দেখাইয়া দিলে, ভোমরা কখনই নিজে নিজে ইউরেনস্কে দেখিতে পাইবে না। যদি জ্যোতিষ-জানা কোনো লোককে পাও, তাহা হইলে ইউরেনস্ আকাশের কোন্ জায়গায় আছে, তাঁর কাছে জানিয়ো লইয়ো। তিনি গ্রহনক্ষত্র-সম্বন্ধে ইংরাজি পাঁজি (Nautical Almanae) দেখিয়া ইউরেনসের সন্ধান ভোমাদিগকে বলিয়া দিতে পারিবেন।

## নেপচুন্

ইউক্রেনসের পরেই নেপ্চুন্ গ্রহ। ইহার পরে আর কোনো গ্রহ আছে কি না. আমাদের জানা নাই। কাজেই নেপ্চুন সূর্যা-জগতের সীমায় আছে বলিতে হয়। সে যেন প্রহরীর মত সূর্য্যের রাজ্যের চারিদিকে পাহারা দিতেছে।

"নেপ্চুন্" এই নামটি শুনিয়াই বুঝিতেছ, আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষারা ইহার কথা জানিতেন না। জানা থাকিলে আমাদের প্রাচীন পুঁথিপতে ইহার একটা সংস্কৃত নাম লেখা থাকিত। নেপ্চুন্কে পঁচাত্তর বংসর পূর্বেইয়ুরোপের জ্যোতিষারা আবিদ্ধার করিয়াছিলেন। কাজেই আমাদের হাজার ছ'হাজার বংসর পূর্বেকার পুঁথিতে কেমন করিয়া ইহারনাম থাকিবে ? যে-সব জ্যোতিষী পঁচাত্তর বংসর পূর্বের মারা গিয়াছেন, তাঁহারাও নেপ্চুনের কথা জানিতেন না।

ইউরেনস্ আবিকারের যেমন একটি গল্প শুনিয়াছ,
নেপ্চুনের আবিকারের সেই-রকম আশ্চর্যাজনক গল্প আছে।
ভোমরা রামায়ণ-মহাভারতের গল্পে অবস্থাই "আকাশবাণী"
বা "ভবিয়ুদ্বাণীর" বিষয় পড়িয়াছ। মহাভারতের কোনো
রাজা যুদ্ধে যাইতেছেন, হয় ত আকাশবাণী হইল—"মহারাজ,
যুদ্ধে যাইবেন না, বিপদ আছে।" রাজা ভবিয়ুদ্বাণী শুনিয়া
যুদ্ধে যাওয়া বক্ধ করিলেন। এ সব ভবিমুদ্বাণী নাকি দেবতার।

করিতেন, কিলা খুব গুণী লোকেরা গণনা করিয়া বলিতেন।
নেপ্চুন্ গ্রহটিকে জ্যোতিষীরা ভবিষ্যুদ্বাণীর দ্বারাই শুঁজিয়া
পাইয়াছিলেন। আকাশের কোন্কোণে দে লুকাইয়া আছে
ভাহা অবশ্য দেবভারা জ্যোতিষীদিগকে বলিয়া দেন নাই,
গুণী লোকে গুণিয়া বলিয়া দিয়াছিল। নেপ্চুন আবিষ্ধারের
গল্পটা বড মজার।

জ্যোতিষীদের ক্ষমতা বড় অন্তুত! কোন্ গ্রহ-উপগ্রহ আকাশের কোন্ জায়গায় দেখা যাইবে, তাঁহারা অস্ক কষিয়া বলিয়া দিতে পারেন। তোমরা ত দেখিয়াছ, চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ হইবার কত দিন আগে জ্যোতিষারা গ্রহণের দিনক্ষণ পাঁজিতে লিখিয়া রাখেন এবং তাঁহারা যে হিসাব করেন, গ্রহণের সময়ে তাহার এক চুলও এদিক-ওদিক হয় না। হার্সেল সাহেব ইউরেনস্ আবিদ্ধার করিলে, উহাকো পথে ঘুরিতেছে এবং কোন দিন কোন সময়ে উহাকে কোথায় দেখা যাইবে, জ্যোতিষীরা এই-সব হিসাব করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে বুঝা গেল, হিসাবে কোথাও ভুল আছে, কারণ হিসাব-অনুসারে যেখানে দেখিবার কথা, জ্যোতিষীরা ইউরেনস্কে সেখানে দেখিতে পাইলেন না।

সব মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্র মিথ্যা হইবার নহে। ক্যোতিধীরা ভাবিলেন, নিশ্চয়ই অঙ্ক ক্ষিতে ভূল হইয়াছে। চার পাঁচজন বড় বড় ক্যোতিধী হিসাব ক্ষিতে বিষয় গেলেন, কিন্তু ভুল বাহির হইল না। স্কোতিষীদের মাথায় মাথায় ভাবনা চাপিল। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন, ইউরেনস্ কেন ঠিক্ সময়ে দেখা দেয় না।

জ্যোতিষীর। বৎসরের পর বৎসর ভাবনা চিন্তায় কাটাইয়া দিতে লাগিলেন এবং ইউরেনস্ যেন নিজের খেয়াল মতে কখনো একটু পরে কখনো একটু আগে আসিয়া তাঁহাদিগকে দেখা দিতে লাগিল।

এই সময়ে ইংলণ্ডের আডাম্স নামে একটি যুবক এবং ফ্রান্সে লিভেরিয়ার নামে অপর একটি যুবক ইউরেন্সের এই অন্তত ব্যবহারের কারণ ঠিক করিতে লাগিয়া গেলেন। ইহারা তুজনেই খুব ভাল অঙ্ক জানিতেন এবং তাঁহাদের কলেজের ভাল ছাত্র ছিলেন। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, ইঁহাদের তুজনের মধ্যে বুঝি খুব বন্ধুতা ছিল। কিন্তু তাহা নয়। তুজনের মধ্যে কোনো কালে দেখা শুনা ছিল না এবং কেহ কাহারো নামটি পর্যান্ত জানিতেন না। তখন পৃথিবীর সব জ্যোতিষীই ইউরেনসের কথা ভাবিতেছিলেন, তাই ইহারা চুলনে সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে অঙ্ক ক্ষিতে লাগিয়া গেলেন। ইহারা স্পষ্ট বুঝিলেন, যেমন চম্বক লোহাকে টানিয়া রাখে, কোনো একটি বড় গ্রহ সেই রকমে ইউরেনসূকে টানিয়া রাখিতেছে, তাই সে ঠিক সময়ে আমাদিগকে দেখা দিতে পারিতেছে না। সেই গ্রহ কোথায়, ইহাই ঠিক করা এই দুই যুবকেয় কাব্দ হইল।

ভাবিয়া দেখ এই রকম হিসাব কত শক্ত। কিন্তু আডাম্স্ বা লিভেরিয়ার কেছই পিছাইলেন না, থুব পরিশ্রম করিয়া হিসাব করিতে লাগিলেন।

তুজনের হিসাবই প্রায় এক সময় শেষ হইল এবং তাহা এমন পাকাপাকি করিয়া ঠিক করা হইল যে, শুনিলে অবাক্ হৈতে হয়। যে অজানা গ্রহটি ইউরেনস্কে টানিতেছে, তাহা কত বড় এবং তাহা আকাশের কোন্ জায়গায় আছে, সব কথাই তাঁহারা কাগজ-পত্রে লিখিয়া রাখিলেন। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, তুজনে পরামর্শ করিয়া অক্ষ করিয়া একই রকমের ফল পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নয়, তখনো পর্যান্থ তাঁহাদের তজানার আলাপ-পরিচ্যু হয় নাই।

আডাম্স্ সাহেবের হিসাবটা প্রথমে শেষ হইয়াছিল।
শেষ হইবামাত্র তিনি সব কাগজ-পত্র ইংলণ্ডের রাজ-জ্যোতিষীর
কাছে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু রাজ-জ্যোতিষীর কাজ
অনেক, তাই তিনি যুবক আডাম্সের হিসাব-পত্র হাতে পাইয়া
তৎক্ষণাৎ তাহা পরীক্ষা করিতে পারিলেন না। এদিকে
হিসাব শেষ হইবামাত্র লিভেরিয়ার সাহেব তাঁহার কাগজ-পত্র
জন্মানির একজন বড় জ্যোতিষী গল্ সাহেবের কাছে পাঠাইয়া
দিলেন। ইনি হিসাব হাতে পাইয়াই তাহা পরীক্ষা করিতে
লাগিলেন এবং বুঝিলেন, যুবক লিভেরিয়ার সামান্য লোক নয়।

অজানা গ্রহটিকে আকাশের কোন জায়গায় দেখা যাইবে, তাহা লিভেরিয়ারের কাগজ-পত্রে লেখা ছিল; গল্ সাহেব ইংরাজি ১৮৪৬ সালের ২৩সেপ্টেম্বর রান্তিতে তাঁছার
বড় দূরবীণ দিয়া গ্রহটির থোঁজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু
অধিক কফ পাইতে হইল না; একটু থোঁজ করার পরেই
সেই অজানা গ্রহ দূরবীণে ধরা দিল। আকাশের দিকে না
তাকাইয়া কেবল অন্ধ কিষ্যা লিভোরিয়ার যাহার কথা
লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, গল্ সাহেব এই রক্মে তাহাকে
নিজের চক্ষে দেখিলেন! লিভেরিয়ারের কথা ভবিষাঘাণীর
মত সত্য হইয়া গেল। সেই নৃতন গ্রহটিই এখন আমাদের
কাছে নেপ্টুন নামে পরিচিত হইতেছে।

নেপ্চ্ন-আবিকারের খবর পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িলে, জ্যোতিষীদের মনে যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় হোমরা বুঝিতেই পারিতেছ। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজ-জ্যোতিষী এই আনন্দে যোগ দিতে পারেন নাই। আবিকারের খবর জানিবামাত্র তাঁহার মনে পড়িয়া পেল, যুবক আডাম্সের একটা হিসাব তাঁহার কাছে আছে। তিনি এই হিসাব অমুসারে তাড়াতাড়ি দূরবীণ দিয়া ন্তন প্রতের সন্ধান করিতে লাগিলেন এবং অনায়াসে নেপ্চ্নকে দেখিতে পাইলেন। রাজ-জ্যোতিষীর মনে হইতে লাগিল, আডাম্স্ সাহেবের হিসাব হাতে পড়িবামাত্র যদি তিনি ন্তন প্রতের সন্ধান করিতেন তাহা হইলে নেপ্চ্ন-আবিকারের সাম্মান ফরাসী লিভেরিয়ারের ভাগো না পড়িয়া, ইংরাজ আডাম্সের ভাগ্যেই প্রতিত এবং ইছাতে ইংল্ডেরই গৌরব রন্ধি হইত।

搜網

যাহা হউক , শত শত বংসর গ্রহনক্ষত্রদের হিসাব করিয়া যাহা কথনো দেখা যায় নাই, নেপ্চুনের সাবিকারে ভাহাই দেখা গিরাছিল। এই জন্ম ঘটনাটি জ্যোতিবের ইতিহাসে চিরুম্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

নেপ্চুনের আবিষার হইলে, তাহার আকৃতি-প্রকৃতি ও চলাকেরা সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয় নাই। দেশ-বিদেশের ক্যোতাষীরা রাত্রির পর রাত্রি দূরবীণ দিয়া নেপ্চুনকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং নানা রকম হিসাবপত্র করিয়া অল্ল, দিনের মধ্যে উহার সকল খবর প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নেপ্চ্ন সূর্যাের রাজ্যের শেষ সীমায় থাকিয়া ঘুরিতেছে,
এজন্ম সূর্যা হইতে ইহা অনেক দূরে আছে। আমাদের কাছ

ছইতে সূর্যা যত দূরে আছে, নেপ্চ্ন তাহারি ত্রিশ গুণ
দূরে রহিয়াছে। সেখানে যদি জীবজন্ত বা মামুষ থাকিত,
তাহা হইলে ভাহারা সূর্যাকে একটি ছোট নক্ষত্রের মত
দেখিত। ভাবিয়া দেখ, নেপ্চ্ন কত দূরে আছে। এত
দূরে আছে বলিয়াই তাহাকে খালি চোখে দেখা যায় না এবং
ছোট দূরবীণেও দেখা যায় না।

আকারে কিন্তু ইহা খুব ছোট নয়,—প্রায় পঁচিশটি
পূথিবার সমান। কিন্তু আগাগোড়াই সম্ভবত হালকা বাপ্প
দিয়া গড়া। তাই দেহটা এত বড় হইলেও, তাহার ওজন
বেশি নয়। ওজনে উহা মোটে সতেরোটা পৃথিবীর সমান
অর্থাৎ ইউরেনসের চেয়ে একট ভারি।

নেপ্চুন কত সময়ে স্থাকে যুরিয়ী আসে, ভাছাও আমরা আনিতে পারিয়াছি । সে বে-পথে স্থাকে যুরিয়া আসে ভাছা সকলের চেয়ে বড়, ভার উপরে প্রতি সেকেণ্ডে সে সাড়ে তিন মাইলের বেশি চলিতে পারে না। এই সব কারণে একবার স্থাকে ঘুরিয়া আসিতে ভাহার প্রায় এক শত প্রয়াটু.বংসর সময় লাগে।

ভাষা হইলে দেখ, নেপ্চুনের এক-একটা বংসর আমা-দের এক শত পঁয়ষট্ট বংসরের সমান। কি ভয়ানক ব্যাপার। আমরা যদি নেপ্চুনে গিয়া বাস করিতাম, ভাষা হইলে নেপ্চুনের এক বংসর বয়স হইবার অনেক আগে আমরা বুড়া হইয়া যাইভাম।

নেপ্চুন মেরুদণ্ডের চারিদিকে কত সময়ে যুরপাক্ খায়, ভাষা জ্যোতিধীরা আজও ঠিক করিতে পারেন নাই। কাজেই কত সময়ে তাহার দিনরাত্রি হয়, তাহা তোমাদিগকে বলিতে পারিলাম না। নেপ চুন্ ভয়ানক দূরে আছে বলিয়াই ইহা ঠিক করা যায় নাই; হয় ত কিছুদিন পরে জ্যোতিধীরা ইহা ঠিক করিয়া ফেলিবেন।

দিনরাত্তির কথা বলিলাম,—তাই শুনিয়া মনে করিয়ো
না, সেখানে পৃথিবীরই মত দিনের আলো দেখা যায়। আগেই
বলিয়াছি নেপ্চুন হইতে সূর্যাকে একটি ছোট নক্ষত্তের মত
দেখা যায়, কাজেই দিনের আলো সেখানে বেশি হইতে, পারে
না। কিন্তু সে আলো জ্যোৎসার চেয়ে অনেক বেশি।

নক্ষত্রেরা কোটি কোটি মাইল দূর হইতে আলো দেয় কিন্তু সূর্য্য ঐ সব নক্ষত্রদের চেয়ে অনেক কাছে থাকিয়া আলো দেয়। এজন্য সূর্য্যকে ছোট দেখাইলেও তাহার আলো নক্ষত্রদের আলোর মত কম হয় না।

নেপ্চ্ন পৃথিবী হইতে কতদূরে লুকাইয়া আছে ভাবিয়া দেখ, কিন্তু তথাপি জ্যোতিষারা দূরবীণ দিয়া তাহার একটি চাঁদকে ধরিয়াছেন এবং সেটি কত দিনে কি রকমে নেপ্চুনের চারিদিকে ঘুরিতেছে ভাহাও ঠিক করিয়াছেন। এই চাঁদটিও ইউরেনসের চাঁদের মত উন্টা পাকে নেপ্চুন্কে প্রদক্ষিণ করে এবং একবার ঘুরিয়া আসিতে ছয় দিন সময় লয়। তাহা হইলে দেখ, নেপ্চুনের চাঁদ ছয় দিনের মধ্যেই পূর্ণিমা ও অমাবস্থায় দেখায়। আমাদের চাঁদটির পূর্ণিমা ও অমাবস্থায় একমাস সময় কাটিয়া যায়।

নেপ্চুনের চাঁদ কেন উণ্টা পাকে ঘুরে, তাহা আজও
ঠিক জানিতে পারা বায় নাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রে অজানা
ব্যাপার এখনো অনেক আছে, তোমরা বখন বড় হইয়া
জ্যোতিষের বড় বড় কেতাব পড়িবে, ভখন হয় ত এখনকার
অনেক অজানা ব্যাপারের কারণ জানিতে পারিবে।

## ধূমকেতু.

এ-পর্যান্ত আমরা সূর্য্যের কথা এবং সূর্য্যের চারিদিকে যে-সব গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরিতেছে, তাহাদেরি কথা বলিলাম। ভাবিয়া দেখ, সূর্য্যের রাজ্যটি কত বড় এবং কেমন স্থন্দর! বুধ হইতে আরম্ভ করিয়া নেপ্চুন পর্যান্ত সকল গ্রহ নিজেদের কাজ করিতে সর্বনা ব্যস্ত। ঠিক্ সময়ে ঠিক্ পথে ভাছারা সূর্য্যকে যুরিয়া আনে,—তাহাদের চলাফেরাতে একটুও অনিয়ম নাই। গ্রহদের চাঁদগুলিও তেমনি। ইহারাও ঠিক সময়ে ঠিক পথে গ্রহদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনই পথ ভূল করে না. বা এক সেকেণ্ডের জন্ম আগু-পিছু হয় না। থুব ভাল ঘড়িও স্রো ফাউট্ যায় কিন্তু ইহাদের স্রোফাউট্ নাই। এমন শাসন, এমন কড়া নিয়ম-কামুন তোমরা আর কোনো জায়গায় দেখিয়াছ কি ? তোমরা ইতিহাস পড়িয়াছ, কিন্তু কোনো রাজাকে সূর্য্যের মত অনায়াসে এবং নিরাপদে রাজ্য চলাইতে দেখিয়াছ কি ? আমরা দশ পাঁচ জন লোক একতা হইলে কত ঝগড়া, কত হানাহানি, কত মারামারি করি, কিন্তু গ্রহ-উপগ্রহেরা এক জায়গায় থাকিয়া এত দৌড়াদৌড়ি করিয়াও কেহ কাহাকে ধাকা দেয় না। ইহা কি কম আশ্চর্য্যের কথা ? এমন স্থন্দর এমন স্থশাসিত সূর্য্যের রাজ্যেও কিন্তু কখনো কখনো এক-একটা বিভীষিকা দেখা দেয়। বিভীষিকাটা কি. ভোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, — ধূমকেতু। ভোমরা নিশ্চয়ই ধুমকেতু দেখিয়াছ। কয়েক বৎসর আগে (ইংরাজি

১৯১০ সালের বৈশার্থকানে) পূর্ব্ব দিকের আবালে একটা প্রকাণ্ড ধ্মকেতৃ উঠিয়াছিল। এই রকম একটা আকাশজোড়া প্রকাণ্ড জিনিসকে দেখিলে ভয় হয় না কি ? এই জন্মই আমরা বলিতেছিলাম, ধ্মকেত্রা সূর্যোর রাজ্যের বিভীষিকা। ভয় দেখাইলেও কিন্তু ইহারা কাহারো অনিফ করে না এবং অনিফ করিবার শক্তিও ইহাদের নাই। ধ্মকেতৃদের অভ বড় বড় লেজগুলি এমন হালা বাপা দিয়া প্রস্তুত বে, ভাহাদের লেজের ভিতর দিয়া পিচনের ভোট ভারাগুলিকে স্পান্ট দেখা যায়।

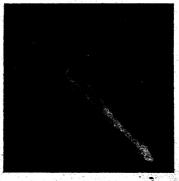

১৯০৮ সালের ধ্যকেতুর প্রথম অবস্থা

এখানে একটি ধৃমকেতৃর ছবি দিলাম। ইংরাজি ১৯০৮ সালের ভোর রাভে পূবের আকাশে ইছাকে কিছুদিন দেশা গিয়াছিল। দেখ, ইহার লেক্সের ভিত্তী দিয়া পিছনের তারাগুলিকে দেখা যাইভেছে। ইহা হইতেই তোমরা বোধ হর
বুঝিতে পারিতেছ, লেক্স যত বড়ই হউক না কেন, তাহাতে
সার পদার্থ কিছুই নাই। এইক্স্মই ক্যোতিষীরা বলেন,
ধ্মকেতুর লেক্সে যে পদার্থটুকু আছে তাহা যদি এক সঙ্গে
করিয়া ওক্সন করা যায়, তাহা হইলে তাহার ওক্সন আধ সের
বা তিন পোয়ার বেশি হয় না,—অর্থাৎ যদি স্থবিধা হয় তাহা
হইলে তোমরা একটা বড় ধ্মকেতুর লেক্স অনায়াসে গুটাইয়া
পকেটে পুরিয়া রাখিতে পার।

যাহার লেজ এত হাল্কা তার মুগুটা নিশ্চরই খুব ভারি হইবে, এই কথা বোধ হয় তোমরা ভাবিতেছ ? কিন্তু ধূম-কেতুর মুশুও খুব ভারি নয়,—তবে লেজের চেয়ে মুগু ভারি।

ছেলে-বেলায় আমরা যখন ভূতের গল্প শুনিভাম, তখন আমার বড় ভয় করিত। ভোমরাও হয় ত থুব ছেলে-বেলায় ভূতের গল্প শুনিয়া ভয় পাইয়াছ। কিন্তু ঠাকুর মা যখন বলিতেন, ভূঙ কিছুই নয় কেবল একটা হাওয়া; ভাহারা কাহারো অনিষ্ট করে না, এমন কি ভূতে টিল মারিলে ভাহা কাহারো গায়ে লাগে না;—তখন মনে মনে একটু সাহস হইত। ধুমকেতুগুলো যেন সূর্য্যের রাজ্যের ভূত,—কোথায় কিছু নাই, হঠাৎ দেখা দিয়া ইহারা লোকের মনে ভয় লাগাইয়া দেয়। কিন্তু যখন জ্যোভিষীদের কাছে শুনি যে, ভাহাদের গায়ে সার জিনিক কেছুই নাই, আগাগোড়া সবই ফাঁকি, তখন সাহস হয়।

কিন্তু কিছুদিন আনগৈও জ্যোতিধীর। এরকমে সাহস দিতে পারিতেন না; কারণ তখন তাঁহারা ধুমকেতুর ভিতরের খবর জানিতেন না। এজন্ম আগেকার লোকে ধুমকেতু দেখিলেই ভর পাইত এবং ভাবিত, ইহাদের উদর হইলে বুঝি দেশে অজন্মা হয়, মারী-ভয় দেখা দেয়। যাঁহারা জ্যোতিষের খবর জানেন না, তাঁহারা আজও ঐ রকম রথা ভয় করেন।

ধ্মকেতু জিনিসটা কি এখন তোমাদিগকে বলিব।
বুঝিতেই পারিতেছ ইহারা সূর্য্যের রাজ্যের প্রজা নয়।
ধ্মকেতু যদি পৃথিবী বৃহস্পতি বা শনির মত জিনিস হইত,
তাহা হইলে অনেক আগে জ্যোতিধীরা ইহাদের কথা পুরানো
পুঁথিপত্রে লিখিয়া রাখিতেন। কিন্তু পুরানো কাগজ-পত্রে
ধ্মকেতুর গতিবিধি-সম্বন্ধে কোনো কথাই লেখা নাই।

এই আকাশে যে হাজার হাজার নক্ষত্র রহিয়াছে সেগুলি যে কি, তাহা তোমাদিগকে একবার বলিয়াছি। ইহাদের প্রত্যেকেই এক-একটা সূর্য্যের মত বড় জিনিস; হয় ত তাহাদের চারিদিকে আমাদের পৃথিবী রহস্পতি শনি ইত্যাদির মত অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ দিবারাত্রি ঘ্রিয়া বেড়াইতেছে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, একা সূর্য্যই এই আকাশে রাজত্ব করে না। সূর্য্যে আকাশ ভরিয়া আছে। আমাদের স্থা এই অসংখ্য সূর্য্যের মত একটিঃ এখন ভাবিয়া দেখ, সূর্য্য ভাহার গ্রহ-উপগ্রহ লইয়া যে জায়গাটুকুতে রহিয়াছে ভাহা অনসং আকাশের তুলনায় কত হোট। পৃথিবীর উপরে যদি

কেছ একটি কুঁড়ে ঘর বাঁধিয়া করেক চ্ছিছেলে-মেরৈকে লইয়া ঘরকরা পাতায়, তাহা হইলে ইহা যেমন একটা ছোট ব্যাপার হয়, বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহদিগকে লইয়া সূর্য্য যে ঘরকরাটি পাতাইয়াছে, অনস্ত আকাশের কাছে এবং অসংখ্য নক্ষত্রদের কাছে তাহা ঐ রকমই একটা ছোট ব্যাপার।

খ্ব নির্ভ্চন মাঠের মধ্যে যদি আমরা একখানি ছোট 
ঘর বাঁধিয়া বাস করি, তাহা হইলে কখনো কখনো তুই একজন অতিথি বা রবাহৃত অনাহৃত লোক মাঝে মাঝে বাড়ীতে
আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন আমরা কি করি ? তাহাদের
স্নানের ও আহারের জোগাড় করিয়া দিই। হয় ত এক
বেলা, না হয় এক দিন তুদিন থাকিয়া অতিথি যে দিকে ইচ্ছা
চলিয়া যায়। আমাদের স্থাদেবটি এই অনস্ত আকাশের
এক কোণায় যে একটি কুঁড়ে ঘর বাঁধিয়া আটটি গ্রহকে
লইয়া বাস করিতেছেন, সেখানেও মাঝে মাঝে তুই একটি
অতিথি বা পথিক আসিয়া দেখা দেয়।

সূর্য্যের বাড়ীর অতিথি কাহাকে বলিভেছি তোমরা বোধ হয় এখনো বৃঝিতে পার নাই। আমাদের গ্রহ-উপগ্রহদের চেয়ে অনেক ছোট বে-সব জড়পিও সূর্য্যের রাজ্যের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমরা তাহাদিগকেই অতিথি বলিভেছি। অতিথি বা পথিকের খবর যেমন আমরা জানি না, ইহাদেরও খবর আমরা জানি না। ইহারা সূর্য্যের জগতের জিনিস নয়। নেপ্চুনের ভ্রমণ-পথের বাহিরে সমস্ত অকাশের বেখানে-

সেখানে নির্জেদের ক্রেন মত ইহারা খুরিয়া বেড়ায়।
আকারে বড় নয়, ভার উপরে সূর্যা বা নক্ষত্রদের মত আলোও
তাদের নাই, এজন্ম দূরবীণ দিয়া ভাহাদের খোঁজ করা যায়
না। যখন পথিকের বেশে অভিথি হইয়া সূর্যাের রাজ্যে
প্রবেশ করে, আমরা তখনি ইহাদিগকে সূর্যাের আলোতে
দেখিতে দেখিতে পাই। এই অজ্ঞাতকুলশীল জড়পিণ্ডেরাই
আমাদের কাছে, ধূমকেতুর আকারে দেখা দেয়।

বুঝিতে পারিলে কি । তাহা হইলে দেখ, — আমাদের পৃথিবী ও অভ্যান্ত গ্রহদের সহিত সূর্য্যের যেমন আজীয়তা আছে, ধুমকেতুদের সহিত মোটেই তাহা নাই। ইহারা সূর্য্যাক্তর অতিথিমাত্র। কোনো অজানা দেশ হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া ইহাদের অনেকেই কেবল কয়েকিনের জন্ম এই জগতে আসে। কিন্তু সূর্য্য ছাড়িবার পাত্র নয়; একবার এরাজ্যে প্রবেশ করিলে কেহই তাহার হাত হইতে সহজে মুক্তি পায় না। অতিথি ধূমকেতুরাও মুক্তিপায় না। সূর্য্য-জগতে পা ফেলিবা মাত্র সূর্য্য তাহাদিগকে জোরে টানিতে থাকে। কাজেই তাহারা ছুটিয়া সূর্য্যের দিকে চলে এবং শীঅ শীঅ একবার মাত্র সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করিয়া এই রাজ্য হইতে চিরদিনের জন্ম বিদায় গ্রহণ করে।

আমরা যত ধৃমকেতু দেখিতে পাই, তাহাদের অনেকেই এই রকমের অতিথি-জোতিক। ইহারা আমাদিসকে খবর দিয়া আসে না,—কিন্তু আসিলেই সূর্য্য জানিতে পারে এবং ভাহাদিগকে টানিয়া নিজের চারিদিকে ক্রুকবার কলুর বলদের মত ঘুরপাক্ খাওয়ায়।

ভোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, অতিথিদিগকে এরকমে লাঞ্চনা দেওয়া সূর্য্যের ভারি অক্যায়; কিন্তু এই ঘটনা বৎসরের মধ্যে অনেক দিনই ঘটে। জ্যোতিষারা ইহার সাক্ষী। তাঁহারা প্রতি বৎসরেই অস্তুত আটটি দশটি নৃতন অতিথিকে সূর্য্যের রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেখিতেছেন এবং প্রত্যেকটিকেই সূর্য্য এই রকমে কফট দিয়া ছাড়িয়া দিতেছে, ইহা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। এগুলির মধ্যে অনেকেই ছোট, ভাই খালি চোখে আমরা ভাহাদিগকে দেখিতে পাই না। জ্যোতিষীয়া দূরবীণ দিয়া ইহাদের লাঞ্জনা দেখিতে পান। যদি বড় ধূম-কেতু হঠাৎ আসিয়া পড়ে, আমরা কেবল তথনি ভাহাদিগকে খালি চোখে দেখিতে পাই।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, বাড়িতে কবে অতিথি আসিবেন, তাহা বেমন আমরা এক বংসর ছমাস কি এক মাস আগোও জানিতে পারি না, সেই রকম আকাশে কবে ধ্মকেতু উঠিবে তাহাও আমরা ছমাস ছমাস বা দশ দিন আগেও জানিতে পারি না। ইহারা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়। যত বড় বড় ধ্মকেতু দেখা গিয়াছে, তাহাদের প্রায় নকলেরই যাওয়া-আসা এই রকমেই হইরাছে। কয়েক বংসর আগে (১৯০৮ সালে) শীতকালে যে একটি বড় ধ্মকেতুকে সন্ধার সময় পশ্চিম আকাশে দেখা গিয়াছিল, ভাহার

কথা তোমাদের মনে ক্রছ কি না জানি না। এটাও ঐ রকম হঠাৎ আসিয়া দেখা দিয়াছিল আবার করেক দিনে। মধ্যে সুর্য্যের রাজ্য ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিল।

ক্ষুধা তৃষ্ণার ছট্ফট্ করিতে করিতে পথিক বাড়ীথে আসিল। তাহাকে আহার করানো গেল, তুই বেলা তিন বেল খাইল এবং শেষে চিরজীবনের মত বাড়িতে থাকিয়া গেল এ-রকম ঘটনা তোমরা দেখিয়াছ কি ? আমি কিন্তু স্বচন্দে দেখিয়াছ।

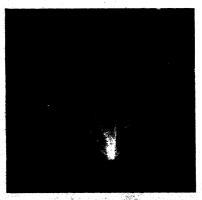

১৯০৮ সালের বংশুছবিনিষ্ট ব্যক্ত্ আমাদের বাড়িভেই একটি হিন্দুখানী পথিক ঐ রক্তে

আসিয়াছিল। সে বাড়িতে তুদিন গুলাকিয়া আমার ছোট ছোট ভাইদের খুব যত্ন করিতে লাগিল। বাবা ও মা বলিলেন, কোদো তা'হলে বাড়িডেই থাক। লোকটার নাম ছিল কোদো। সে ঐদিন অবধি আমাদের বাড়িতে আছে; এখন সে যেন আমাদের বাড়িরই লোক। দেখ,—অভিথপ্থিক লোক এক বেলার জন্ম বাড়িতে আসিয়া কি রকমে ঘরের লোক হইয়া গেল।

যে-সব ছোট বড় ধৃমকেতু প্রতি বৎসরে তু'দশ দিনের জন্ম সূর্যাের রাজ্যে অতিথি হয়, তাদের মধ্যেও তু'চারটিকে ঐ রকমে সূর্যাের পরিবারের লোক হইতে দেখা যায়। তখন তাহারা কি করে জান কি ? পৃথিবী মঙ্গল রহস্পতি প্রভৃতি গ্রহদের মত তাহারা অবিরাম স্র্যাকে ঘ্রিতে আরম্ভ করে। সূর্যা ভাহার পরিবারের সকলকে ক্রমাগত ঘ্রপাক্ খাওয়ায়; যে-সুব ধৃমকেতু পরিবারভুক্ত হইয়া পড়ে তাহাদিগকেও সে এক-একটা নির্দ্ধিক্ট পথে নির্দ্ধিক্ট সময়ে ঘুরাইয়া আনিতে থাকে।

এখানেও দেখ স্বোর কত অভায়। অজানা রাজ্য হইতে আসিয়া বাহারা এই জগতে পা দিয়াছে, তাহাদিগকে এই রক্ষে কক্ষী করা কি স্বোর উচিত ? কেবল কক্ষী করিয়া ক্ষান্ত হয় না, স্বা দেগুলিকে খুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। ধুমকেতুরা যদি ইচ্ছা করিয়া স্বোর রাজ্যের প্রজা হইড, তাহা হইলে দোষ ছিল না, কিন্তু স্বা এবং বৃহস্পতি শনি

ইউরেনস্ প্রস্তৃতি বড় বড়ে প্রছের। জোর করিয়া ধূমকেতু-দিগকে আটক করে এবং ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। ইহা কি কম অভ্যাচারের কথা। 🛸

ভোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ,—সে আবার কি! সূর্য্য শনি বৃহস্পতি ধুমকেতুদিগকে আটক করে কি কঁরিয়া? কিন্তু ইহারা সভাই আটক করে। জ্যোতিবাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা ঐ রকমে বন্দী ধুমকেতুর অন্তত কুড়ি পাঁচশটার নাম বলিয়া দিবেন।

সূর্য্যের নিজের গায়ে কি রকম জোর ভাষা ভোমরা আগে শুনিয়াছ। তুই শত আশী কোটি মাইল তফাতে আকাশের এক কোণে যে নেপ চুন গ্রহটি সুকাইয়া আছে, সূর্য্য ভাষাকেও টানিয়া খুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। কাজেই সে-সব ধুমকেতু কুক্ষণে এ রাজ্যে পা দেয়, কায়দায় পাইলে সূর্য্য ভাষাদের বেগ কমাইয়া বন্দী করিয়া কেলে। বিড়াল ভয় পাইলে ও রাগিলে কি রকমে লেজ ফুলায় দেখিয়াছ ত! ধুমকেতুগুলিও সূর্য্যের কাছে গেলে সেই রকমে লেজ ফুলাইয়া কত ভয় দেখায়। কিন্তু সূর্য্য ভাষাতে ভয় পায় না,—স্বিধা পাইলেই উহাদের কোনোকোনোটিকে ধরিয়া নিজের চারিদিকে চিরদিনের জয়্য খুরপাক্ খাওয়াইতে থাকে।

ভোষৰা বোধ হয় ভাবিতেছ,—সূর্য্যের হাত ছইতে বাহারা রক্ষা পার, ভাহাদের বুঝি ফাঁড়া ফাটে। কিন্তু ভাহা ≅য় না। কিরিবার পথে বা প্রবেশের পথে বৃহস্পতি শুনি ইউরেনস্ ও নেপ্চুনের মত বড় বড় গ্রহদের সঙ্গে ধদি ধুমকেতুর দেখা হয়, তাহা হইলেই সূর্বনাশ! ইহারা ধ্মকেতু বেচারাদের লইয়া ভয়ানুক টানা-হেঁচড়া করে এবং তাহাদের বেগ কমাইয়া দেয়। ইহাতে ছই একটা ধূমকেতু এমন ক্লুখম হইয়া পড়ে যে, তাহারা আর সূর্য্যের রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে পারে না। কাজেই তখন তাহাদিগকে গ্রহদেরি মত সূর্য্যের চারিদিকে য়ুরিয়া মরিতে হয়। এই-রকম টানাটানি ধস্তাধস্তিতে ছই-একটা ধূমকেতু ভাঙিয়া চ্রিয়া গুড়া হইয়া গিয়াছে, এমন ঘটনাও জ্যোতিষীরা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এনস্বক্ষে ত্র-একটা গল্প তোমাদিগকে পরে বলিব।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—ধুমকেতুদের মধ্যে পলাতক ও ৰন্দী এই চুই রকম ভাগ আছে। পলাতকদের সংখ্যাই বেশি। ইহারা সূর্যোর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া এক-বার মাত্র সূর্য্যকেইপ্রদক্ষিণ করে এবং তার পরে চিরকালের জন্ম এই রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যায়। যদি আকারে বড় হয় তবেই আমরা পৃথিবী হইতে উহাদিগকে একবার মাত্র দেখিতে পাই। তাহার পরে যে ইহারা কোথায় যায়, ভাহা ঠিক করিতে পারি না।

বন্দী ধৃমকেতুরা সূর্য্যজগতে প্রবেশ করিয়া, সূর্য্য বা
বৃহস্পতি প্রভৃতির টানে এমন বাঁধা পড়িয়া বায় যে, তাহাদের
আর পলাইবার শক্তি থাকে না! কাজেই তাহারা প্রহদের
মত এক-একটা নিদ্দিষ্ট পথে ও নিদ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যকে পাক

দিতে থাকে। নির্দিন্ট সময়ের শেষে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিবার জন্য তাহারা যথনি পৃথিবীর কাছ দিয়া যাইতে আরম্ভ করে, তথনি আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই! ইহারা বার বার আমাদিগকে দেখা দিয়া বার বার লুকায়। কি প্রকার পথ ধরিয়া কড়দিনে ইহাদের সূর্য্য প্রদক্ষিণ হয়, জ্যোতিষীরা তাহার সকলি জানেন। কাজেই কোন্ বৎসরের কোন্তারিখে পৃথিবী হইতে তাহাছিগকে দেখা যাইবে, ইহাও হিসাব করিয়া বলা চলে! কিন্তু পলাতক ধ্মকেতুদের সম্বন্ধে এবকম একটি কথাও বলা চলে না।

বড় বড় গ্রহদের মধ্যে কে কতটি ধুমকেতুকে ধরিয়াবদদী করিয়াছে, জ্যোতিষীরা তাহার একটা হিসাব করিয়াছেন। গ্রহদের মত বৃহস্পতি সব চেয়ে বড়,—তেরো শত পৃথিবী ক্ষোড়া না দিলে একটা বৃদ্ধুস্পতিকে গড়া যায় না। সে একাই প্রায় যোলটি ধৃমকেতুকে বন্দী ক্ষরিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিই সাত আট বৎসরে সূর্যাকে এক একবার ঘুরিয়া আসে এবং বৃহস্পতির ভ্রমণ-পথ ছাড়াইয়া বেশি ব্রাইতে পারে না। শ্নি, ইউরেনস্ ও নেপ্চুন বৃহস্পতির চেয়ে ছোট বটে কিন্তু ধৃমকেতুদের তুলনায় কোটি কোটি গুণ বড়। এজন্ম ইহারাও কতকগুলি ধূমকেতুকে আট্কাইয়া রাখিয়াছে। এই প্রকারে শনি ছুইটিকে বন্দী করিয়াছে এবং ইউরেনস্ ভিনটিকে ও নেপ্চুন তুইটিকে ধরিয়া রাখিয়াছে।

## হ্যালির ধৃমকেতু

ইংক্রাজি ১৯১০ সালের বৈশাখ মাসে পূবে ও পশ্চিমে যে খুব বড় ধূমকেতুটিকে তোমরা অনেক দিন ধরিয়া দেখিয়াছিলে, তাহার নাম ফালির ধূমকেতু। ফালি সাহেব একজন বড় জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি ইহার চলাফেরার কথা আবিজার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারই নাম অমুসারে ধূমকেতুটির নাম রাখা হইয়াছিল। ইহাকে নেপ্চুন গ্রহই সূর্য্য-জগতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। তাই সে নেপ্চুনের কাছ হইতে সূর্য্যের কাছ পর্যান্ত একটা লম্বা রাস্তা দিয়া পাঁচাত্তর বৎসর অন্তর সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে এবং এক একবার আমাদিগকে দেখা দেয়।

হালির ধৃমকেতুর কথা বলিতে গিয়া হালি সাহেবের কথা মনে পড়িয়া গেল। ইহার গল্পটা বলি শুন,—বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রায় একশত সত্তর বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু আজ্পও তাঁহার কথা কেহ ভুলিতে পারে নাই।

চুই শত বৎসর পূর্বেবকার জ্যোতিষীরা মনে করিতেন, ধুমকেতুর চলাফেরা পরীক্ষা করা র্থা। ইহাদের সকলেই ্মি, একবারমাত্র আমাদের দেখা দিয়া চিরকালের জন্ম সূর্য্যের রাজ্য ক্রিড়েব্ব্ব চলিয়া যায়। জ্যোভিষীদের এই কথাটি আলি সাভ্রেবের মনের মত হয় নাই। তিনি পুব অক জানিতেন,—পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটিয়া কোন সালের কোন্ তারিখে পৃথিবী হইতে বড় বড় ধুমকেতু দেখা গিয়াছিল, তাহার হিসাব করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অক কষিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া তাঁহার মনে ঠিক্ বিশাস হইল, সব ধূমকেতু পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যায় না। এক একটা নির্দিষ্ট সময়ের শেষে আমাদের বারবার দেখা দেয় এ-রকম ধূমকেতুও অনেক আছে। কিন্তু এ-রকম একটা নৃতন কথা ফস্ করিয়া বলা ঠিক্ নয়,—তাই কোন্ কোন্ ধূমকেতু বার বার পৃথিবীকে দেখা দিয়াছে, আলি সাহেব তাহার হিসাবে লাগিয়া গেলেন।

ইংরাজি ১৬৮২ সালে ছালি সাহেব জীবিত ছিলেন।

ঐ বৎসরে একটা বড় ধুমকেতু দেখা গিরাছিল। ছালি
সাহেব হিসাব করিয়া দেখিলেন ১৫০১ এবং ১৬০৬ সালে
ঠিক্ ঐ রকমের বড় ধ্মকেতুকে পৃথিবী হইতে দেখা
গিরাছিল। যে পথ ধরিয়া ঐ তুইটি ধ্মকেতু সূর্যাকে
ঘুরিয়াছিল, তাহার সহিত ১৬৮২ সালের ধ্মকেতুর পথেরও
মিল ধরা পড়িল। এখন ছালি সাহেব উদাহরণ দিয়া নিজের
কথাটি বলিবার স্থবিধা পাইয়া গেলেন। ভিনি অভ্যান্ত
জ্যোভিবীদিগকে বলিলেন,—১৬৮২ সালের ধ্মকেতুটি নুভ্ন
জিনিস নয়। ইহাই ১৫০১ সালে এবং ১৬০৭ সালে

আমাদিগকে এক-একবার দেখা দিয়াছে ইহা পঁচাত্তর বংসর অন্তর এক একবার সূর্য্যকে স্কুল্লী আসে, অভএব ১৭৫৭ বা ১৭৫৮ সালে ভাহাকে আবার দেখা ঘাইৰে।

এমন ভবিষ্যহাণী জ্যোতিষীরা আংগে কখনই শুনেন
নাই। হালির কথা শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন।
১৭৫৭ সালে ধুমকেতুর উদয় হয় কিনা দেখিবার জাল্ল জ্যোতিষীরা প্রতাক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হালি সাহেবের আর প্রতাক্ষা করা হইল না। নিজের গণনা সভ্য হইল কিনা ভাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। বে-সময়ে ধুমকেতুর ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল, ভাহার দশ বৎসর
আগে ছিয়াশী বৎসর বয়সে হালি সাহেবের মৃত্যু হইল।

ক্রেমে ১৭৫৭ সাল উপস্থিত হইল। ধ্মকেতুর উদম্ব হয় কিনা দেখিবার জন্ম চারিদিকে আয়োজন চলিতে লাগিল। ভাবিয়া দেখ, সে সময়ে জ্যোতিখীদের মনে কত উদ্বেগ, কত উৎসাহ। তাঁহারা দূরবীণ খাটাইয়া কাগজ পেন্সিল্ লইয়া হিসাব করিতেই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া কাটাইতে লাগিলেন। এই সময়ে ফ্রাসীদের মধ্যে একজন বড় জ্যোতিখী ছিলেন। ইহার নাম ক্লারট্ (Clairut); ইনি হিসাব করিয়া ৰলিলেন, হালির ধ্মকেতুর সঙ্গে পথের মাঝে বৃহস্পতির দেখা শুনা হইবে। বৃহস্পতির টানে হয় ভ ধ্মকেতু কছুকাল পরে দেখা দিবে।

যাহা হউক ১৭৫৭ সালের শীতকাল উপস্থিত হইল।

নানা দেশের জ্যোতিধীরা দূরবীণ দিয়া ধুমকেতুর খোঁজ আরম্ভ করিলেন। ইই তিন মাস খোঁজ করার পরও কিস্তুইহার সন্ধান পাওয়া গেল না। জ্যোতিধীরা ভাবিতে লাগিলেন, তাহা হইলে কি হালির কথা মিথ্যা। তবুও তাঁহারা খোঁজ করা ছাড়িলেন না। কিস্তু আর বেশি দিন প্রতীক্ষা করিতে হইল না, সেই বৎসরের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ধুমকেতুর ছোট দেহ দূরবীণে ধরা পড়িল এবং কয়েকদিনের মধ্যে প্রকাণ্ড লেজ বাহির করিয়া সকলকে অবাক্ করিয়া দিল। এই রকমে হালি সাহেবের ভবিয়ুদ্বাণী কথায় কথায় সতা হইয়া গেল।

ভাবিয়া দেখ, জ্যোতিধীদের সেদিন কি আনন্দ। আলি
সাহেব যদি সেদিন বাঁচিয়া থাকিতেন, তাঁহার কি আনন্দ হইত
তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ। যাহা হউক, ঐ দিন হইতেই
ক্যোতিধীরা বুঝিয়াছিলেন, সকল ধৃমকেতু একবার দেখা
দিয়া পলাইয়া যায় না। নিদ্যিষ্ট সময়ে নিদ্যিষ্ট পথে গ্রহদের
মত সূর্যা-প্রদক্ষিণ করে, এমন ধৃমকেতুও অনেক আছে।

১৭৫৮ সালের পরে ছিয়ান্তর বৎসর কাটিয়া গেলে জালির ধুমকেতু ১৮৩৫ সালে একবার দেখা গিয়াছিল। তার পরে ১৯১০ সালে সেই ধূমকেতুই আবার আমাদিগকে দেখা দিয়া গিয়াছে। স্তরাং এই হিসাবে ইংরাজি ১৯৮৫ সালে সে পুনরায় দেখা দিবে। তখন আমরা বাঁচিয়া থাকিব না, কিন্ত ভোমরা উহাকে দেখিতে পাইবে।

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, :৯১০ সালে বৈশাখ

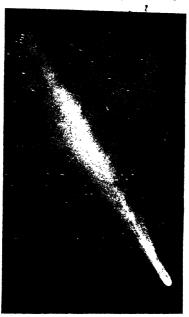

১৯১০ দালের বৈশাধ মাদে ছালির ধ্যকেতৃ মাদে তোমরা যে ধৃমকেতুকে দেখিয়াছিলে, দেটি অনতি পুরাতন জিনিদ। ইহাকে দেখিয়াই হালি দাহেব তুই শত

বংসর পূর্বেব ধূমকেতুদের সম্বন্ধে অনেক নূতন ধবর জানিতে পারিয়াছিলেন। কেবল ইকাই নছে, জেলাতিলীরা পুরাতন ইতিহাস খুঁজিয়া দেখিরাছেন, ইংরাজি ১০৬৬ সালে বখন দিগ্বিজয়ী রাজা উইলিয়ন্ ইংলও আক্রমণ করেন তখনো এই ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল; এবং খৃফজন্মের চুই হাজার বংসর পূর্বেব চীনবাসীরাও ইহার উদয় দেখিয়া একবার ভয় পাইয়াছিল।

## ধূমকেতুর আকৃতি-প্রকৃতি

আলির ধ্মকেতুর গল্প বলিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল। এখন ধ্মকেতুদের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ভোমাদিগকে বলিব।

আকৃতির কথা জিড্ডাসা করিলে জ্যোতিষীরা বলেন, ধুমকে তুদের নিদিষ্ট আকৃতি নাই। খুব ছোট ছোট জড়কশা দিরা তাহাদের দেহ প্রস্তুত, স্থুতরাং তাহাদের স্থায়ী আকার কেমন করিয়া থাকিবে ? এক গাদা বালির আকৃতি কি রকম তোমরা বলিতে পার কি ? কখনই পার না। বালিগুলিকে বখন ঝুডিতে বোঝাই দেওয়া হয়, তখন আকৃতি ঝুড়ির মত হয়; বাল্ভিতে বোঝাই দিলে বাল্ভির মত হয়। ধুমকেতুদের অবস্থা ঠিক্ সেই প্রকার। অবস্থাবিশেষে একই ধূমকেজুর নানা আকৃতি হয়। সূর্য্য হইতে যখন দূরে থাকে ভখন ভাহাদের লেজ থাকে না ; সূর্য্যের কাছে আসিতে আরম্ভ করিলে একটু একটু করিয়া লেব্ধ বাহির হইতে থাকে। তার পরে সূর্য্যের পুব কাছে আসিলে, লেজও থুব লম্বা হয়। শেষে তাহারা যখন সূর্য্য হইতে দূরে যাইতে আরম্ভ করে, তখন লেজগুলি আপনা হইতে গুটাইয়া আসে; খুব দূরে গেলে লেকের চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া বায় না। একই ধুমকেতৃর ক্ষণে ক্ষণে এই রকম পরিবর্ত্তন দেখিয়াই জ্যোতিধীরা বলেন, পৃথিবী বৃহস্পতি শনি প্রস্তৃতি গ্রহদের বেমন এক-একটি নির্দ্ধিই আকৃতি আছে, ধৃমকেতুদের তাহা নাই। সকলেরই এক-একটা মুগু থাকে এবং সময়ে সময়ে ঐ মুগু হইতে লেজ গজাইয়া উঠে,—ইহাই তাহাদের আকৃতি।

ধূমকেতুদের লেজ বড় মজার জিনিস। এগুলি কখনই সূর্য্যের দিকে বিস্তৃত থাকে না; সূর্য্য বেদিকে থাকে, ধূমকেতুদের লেজগুলিকে সকল সময়ে তাহারি উণ্টা দিকে দেখা যায়। বিড়াল কুকুর ভালুক বা সিংহ প্রভৃতি প্রাণীর একটার বেশি লেজ থাকে না. কিন্তু এক-একটা ধূমকেতুর লেজপ্রায়ই তুইটা তিনটা দেখা যায়। লেজগুলি লম্বাও মন্দন্য। জ্যোতিষীর। হিসাব করিয়া একটা ধূমকেতুর লেজকে প্রায় দশ কোটি মাইল লম্বা হইতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু লাম্বা হইলে কি হয়,—উহাতে পদার্থ কিছুই থাকে না। আমরা আগেই বলিয়াছি, গোটা লেজকে গুটাইয়া দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিলে, ভাহা আধ সের তিন পোয়ার বেশি ভারি হয় না।

ধৃমকেতুদের লেজ যে কত অসার জিনিস, তাহার একটি গল্প বলি, শুন।

ইংরাজি ১৭৭০ সালে একটি বড় ধ্মকেতু দেখা
গিরাছিল। লেক্সেল্ নামে একজন জ্যোতিষী ইহার
আবিকার করেন, এজভা লোকে ইহাকে লেক্সেলের ধ্মকেতু
বলিত। ঘুরিতে ঘুরিতে সে যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মাকে

আদিয়া দাঁড়াইল, তখন ভাহার প্রকাণ্ড লেজ দেখিয়া **জ্যো**তিষীরা ভয় পাইয়া গেলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগি-লেন, यদি ধৃমকেতুর লেজ্টা একবার পৃথিবীর গায়ে আসিয়া লাগে বা ভাহার মুগুটা ধাকা দেয় তাহা হইলে বুঝি পৃথিবী চুরমার হইয়া যাইবে। লেক্সেল্ চেফ্টার ত্রুটি করিল না, এক দিন সভাই ভাহার লম্বা লেজ পৃথিবীর গায়ে ঠেকিল। জ্যোতিধীরা ভাবিলেন, এবার বুঝি সর্ববনাশ হইল! কিন্তু পৃথিবীর তাহাতে কিছুই হইল না। এই লেক্সেলের ধুমকেতৃকে পরে বুহস্পতির কাছে বিলক্ষণ অপমানিত হইতে হইয়াছিল। বু**হস্পতির চা**রিটি বড চাঁদ উহার **লম্বা** লেজটিকে ধরিয়া এমন টানাটানি আরম্ভ করিয়াছিল যে, তাহার লেজ ছিঁড়িয়া টুক্রা-টুক্রা হইয়া গিয়াছিল। এই রকমে পৃথিবী ও বৃহস্পতির কাছে লাঞ্ছিত হওয়ার পরে, লেক্সেল্ আর সূর্যা**জগতে** পা দেয় নাই।

তাহা হইলে দেখ, যতই লম্বা হউক্ না কেন, ধূমকেতুর লেজ বাতাদের চেয়েও হালা। গায়ে ঠেকিলে গ্রহ-উপগ্রহ-দের একটুও ক্ষতি হয় না,—বরং ক্ষতি হয় লেজেরই। জ্যোতিধীরা বলেন, দে-বার যখন হালির ধূমকেতুর উদয় ইইয়াছিল, সে পৃথিবীর উপরে তাহার লেজ বুলাইয়া দিয়াছিল, কিস্তু পৃথিবীর তাহাতে একটুও লোকসান্ হয় নাই। ধ্ম-কেতুর লেজের মধ্যে যে আমরা একদিন বাস করিয়াছিলাম, একথাটি পর্যাস্ত আমরা তখন জানিতে পারি নাই। ধ্মকেতুর মৃগু লেজের চেয়ে ভারি বটে, কিস্ত তাহাতেও সার বা জমাট জিনিস নাই। ধ্মকেতুর আর একটা গল্প বলিলে, ইহা ভোমরা বুঝিতে পারিবে।

অনেক দিনের কথা নয়, ইংরাজি ১৮২৬ সালের অর্থাৎ প্রায় এক শত বৎসর পূর্বের জামাদের আকাশে একটি বেশ বড় ধূনকেতুর উদয় হইয়াছিল। বায়েলা নামে একজন জ্যোতিষী ইহাকে আবিকার করিয়াছিলেন, এজন্ম লোকে ইহাকে বায়েলার ধূমকেতু বলিত। জ্যোতিষীয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন, এটি ছয় বৎসর নয় মাসে এক একবার স্ব্যাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আনাগোনা করে। কাজেই জানা গেল, উহা ১৮৩২ সালে আমাদিগকে আবার একবার দেখা দিবে।

ফুট্বল ক্রিকেটের ম্যাচ্ দেখা ভোমাদের বেমন একটা বাতিক, আকাশের কোথার কি হইতেছে থোঁজ করা জ্যোতিবীদের সেই রকম বাতিক। রাত্রিতে আকাশখানিকে পরিকার পাইলে, তাঁহাদের আহার নিদ্রা বন্ধ হইরা যায়; তখন দূরবীণে চোখ লাগাইয়া কোথায় কি আছে, দেখিতেই তাঁহাদের রাত্রি ভোর হইরা যায়। ১৮৩২ সালে যে দিন বারেলার ধ্মকেত্র আসার কথা ছিল, তাহার দশ দিন আগে হইতে জ্যোতিবীরা উহার থোঁজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়ে ধ্মকেতু দেখা দিল; কিন্তু ১৮২৬ সালে ভাহাকে যে রকমটি দেখা গিয়াছিল, এবারে সে রকম দেখা গেল না চ

বুঝা পেলা ধুমকেতৃটি ষেন এক গোলাকার পিণ্ডের মত হইয়া আসিয়াছে। জ্যোতিষীরা ভাবিলেন, বৃহস্পতি বুঝি তাহার লে**জটি ছিঁ**ডিয়া দিয়াছে ৷

ইহার পর ১৮৩৯ সালে বায়েলার আসিবার কথা ছিল। সে ঠিক সময়েই আসিয়াছিল, কিন্তু সে-বার জ্যোতিষীরা তাছাকে ভাল করিয়া দেখিবার স্থবিধা পান নাই। কাজেই ১৮৪৬ সালে সে যখন আবার ফিরিয়া আসিবে, তখন তাহার আকৃতি কি রকম হয় দেখিবার জন্ম জ্যোতিষীরা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সময় আসিল, জোতিষীরা দূরবীণ দিয়া বায়েলাকে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবারে তাহার যে মূর্ত্তি দেখা গেল, ভাহাতে সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন। বায়ে-লার সেই লম্বা লেজ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না এবং তাহার সেই স্থাোল মূর্ত্তি মিলিল না,—দে একটা মুগুরের মড একটা অন্তুত আবকুতি লইয়া আকাশে দেখা দিল। তার পক্লে সে যতই সূর্য্যের কাছাকাছি হইতে লাগিল, ভাহার মাঝখান্টা সরু হইয়া ঠিক ডম্বেলের মত হইয়া পড়িল এবং করেক সপ্তাহের মধ্যে একটা ধূমকেতৃ স্বস্পষ্ট তু'টা ধূমকেতৃ হইয়া দাঁডাইল।

এই ঘটনায় জ্যোতিধীরা যে কত বিশ্মিত হইয়াছিলেন. তাহা বোধ হয় ভোমরা বুঝিতে পারিতেছ। কিন্তু সেই যমক ধূমকেতুকে সে বৃৎসর আবার ভাল করিয়া দেখিবার

স্থবিধা হইল না। জ্যোতিধীরা হিসাব করিয়া দেখিলেন, ১৮৫২ সালে তাহারা আবার দেখা দিবে। কাজেই এই ছয়টা বৎসর তাঁহারা ধৈর্যা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

১৮৫২ সালে তাহারা ঠিক সময়েই উদিত হইল, কিন্তু এবারে তাহাদের যমক মৃত্তি দেখা গেল না। ক্যোতিষীরা হিসাব করিয়া দেখিলেন,—বায়েলার ছুই খণ্ডের মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ মাইল তকাৎ হইয়াছে। ইহার পরে ১৮৫৭ সালে তাহাদের ফিরিবার কথা ছিল। বায়েলার আরো কি ছুর্গতি হয় দেখিবার জন্ম ক্যোতিষীরা উদ্বিগ্ন ইইয়া বসিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার দেহের একটুক্রাকেও সে বৎসরে দেখা য়ায় নাই। সেই সময় ইইতে বায়েলা একেবারে নিক্দেশ।

বায়েলার ধৃমকেতুর এই রকম তুর্গতি জ্যোতিষের একটা
মজার গল্প। ধৃমকেতুদের লেজে বা মুগুতে যে কোন সার
বস্তুনাই, এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় না কি ? বায়েলার
মুগুতে যদি একটুও জমাট বা ভারি জিনিস থাকিত তাহা
হইলে সেটা কখনই সূর্যা বা গ্রহদের টানে এ রকমে ভাডিয়া
চ্রিয়া ধ্লা হইয়া যাইত না।

ধ্মকে তুদের অনেক কথাই ভোমাদিগকে বলিলাম। কেন সূর্যোর কাছে আসিলে ভাষাদের লেজ বাহির হয় এবং দূরে গোলে লেজ ছোট হইয়া আদে, কেবল এই কথাটাই ভোমাদিগকে বলা হয় নাই।

এখানে ধূমকেতুর একটা ছবি দিলাম। ছবি দেখিলেই





বুঝিবে ধৃমকেতুর লেজটি সর্ববদাই সূর্য্যের উণ্টা দিকে রহি-য়াছে এবং সে যেমন সূর্য্যের কাছে আসিতেছে, অমনি লেজটা একটু-একটু করিয়া বাড়িয়া চলিতেছে।

লেক্সের এই রকম বাড়া-কমার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জ্যোতিষীরা বলেন, ধ্মকেতুরা যখন সূর্য্য হইতে দূরে থাকে তখন তাহাদের দেহের কুদ্র কুদ্র কড়পিগুগুলির মধ্যে কোনো রকম চঞ্চলতা থাকে না। কিন্তু সূর্য্যের কাছে আসিলেই তাহার টানে সেগুলির মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দেয়। তাহারা তখন দেহের ভিতরে থাকিয়া ছুটাছুটি করে এবং পরস্পরকে ধাকাধুকি মারিতে থাকে। কতকগুলি পর-স্পারকে ঠোকাঠুকি দিতে থাকিলে কি হয়, ভোমরা অবশ্যই দেখিয়াছ। একখানা পাথরকে আর একখানা পাথরে টুকিতে থাক. দেখিবে চু'খানাই গ্রম হইয়া পড়িয়াছে এবং মাঝে মাঝে তাহাদের গা হইতে আগুনের ফুল্কি বাহির হইতেছে। সূর্য্যের আকর্ষণে ধৃমকেতুর দেহের পিগুগুলি পরস্পরকে ঠোকাঠকি করিয়া ঠিক্ ঐ দশাই পায়—থুব গরম হইয়া উঠে এবং শেষে দেহের কতক অংশ বাষ্প হইয়া পড়ে। জ্যোতিষীরা বলেন, এই বাষ্পই সম্ভবতঃ লেজের স্থাষ্ট করে। তার পরে ধূমকেভুরা বখন সূর্য্যের কাছ হইতে দুরে যাইতে আরম্ভ করে, তখন ঠোকাঠুকির পরিমাণ কমিয়া আসে, কালেই আর নৃতন বাষ্প জিমতে পারে না বলিয়া লেজটাও ছোট হইয়া পডে।

ধ্মকেতুর হাল্কা লেজগুলি কেন সকল সময়ে সূর্য্যের উন্টা দিকে থাকে, তোমরা বোধ হয় এখন সেই কথাটি জানিতে চাহিতেছ। কিন্তু এ সম্বন্ধে জ্যোতিধীরা যাহা বলেন, তোমরা বোধ হয় তাহা ভাল বুঝিবে না। এখন কেবল এইটুকু জানিয়া রাখিয়া দাও যে, ধ্মকেতুর দেহ হইতে যে বাপা বাহির হয় তাহা যখনি সূর্য্যের দিকে যাইতে চায়, সূর্য্য জোর করিয়া তাহাকে দূরে তাড়াইয়া দেয়। কাজেই অভ্য কোনো পথ না পাইয়া বাপারাশি সূর্য্যের উন্টা দিকেই ছড়াইয়া পড়ে। এই একপাশে-ছড়ানো বাপাকেই আমরা দূর হইতে ধ্মকেতুর লেজের আকারে দেখিতে থাকি।

# উল্পাপিগু

সেতা নাই, ধোঁরা নাই, কুরাসা নাই, এমন পরিকার রাত্রিতে তোমরা যদি কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকাইয়া থাক, তখন হয় ত দেখিবে, ফদ্ করিয়া একটা নক্ষত্র ছুটিয়া চলিল। এই রকম ঘটনাকে আমরা উল্লাপাত বলি এবং যেগুলি ঐ রকমে ছুটিয়া চলে তাহাদিগকে উল্লাপিগু বলি। লোকে ইছাকে "নক্ষত্র-খসাল বলে এবং নক্ষত্র-খসাকে বড় অমঙ্গলের চিহ্ন মনে করে।

আমি যথন থুব ছোট ছিলাম তথন আমাদের বাড়িতে এক বুড়ী ঝি ছিল; নক্ষত্র-খদা দেখিলেই সে চোখ বুঁজিয়া ছুর্গা কালী প্রভৃতি দেবতাদের নাম করিত, আর পাঁচ রকম ফুলের নাম বলিত। তাহার বিখাদ ছিল, পাঁচ ফুলের নাম করিলে নক্ষত্র-খিসিয়া জগতের অমঙ্গল করিতে পারে না।

তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ, সাধারণ লোকে যাহাই বলুক, আকাশের নক্ষত্র খসিয়া কথনই মাটিতে পড়িতে পারে না। এক একটা নক্ষত্র কত বড় জিনিস তোমরা তাহা জান,—তাহাদের সকলেই এক একটা সূর্যা, অনেকে আবার সূর্যোর চেয়ে শত শত গুণ বড়। এই রকম একটা জিনিস যদি এই ছোট পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে কি ভয়ানক কাগু হয় ভাবিয়া দেখ। পৃথিবী এক সেকেণ্ডে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় না কি ?

জ্যোজিবীরা উদ্ধাপাত-সম্বন্ধ কি বলেন শুন। তাঁহারা বলেন, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি বড় বড় গ্রহ-উপপ্রহ ছাড়া সূর্য্যের রাজ্যে কতকগুলি থুব ছোট জড়পিগুও আছে। এগুলি কত ছোট তাহা জ্যোতিবীরা বলিতে পারেন না। কভকগুলি হয় ত ইটের মত কাঁকরের মত ছোট; সাবার কতকগুলি হয় ত দশ মণ বিশ মণ পাথরের মত বড়। এগুলির নিজেদের আলো নাই, কিন্তু গ্রহদের মত গতি আছে। পৃথিবী বেমন একটা নির্দ্দিই পথে তিন শত প্রয়বট্টি দিনে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আদে, এই ছোট পিগুগুলির প্রভাতেক সেই রকম এক একটি নিন্দিইট পথে নির্দ্দিইট সময়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষণ করে।

তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, ইহাদের সকলেই দল
বাঁধিয়া পাখীর ঝাঁকের মত একটা পথ ধরিয়া চলে। কতকগুলি এই রকম দল বাঁধিয়াই চলে, কিন্তু বাকিগুলি নিজেদের
খেরাল মত এক-একটা পৃথক পথ ধরিয়া ঘূরপাক দের।
ইহাদের স্থান-অস্থান জ্ঞান নাই, সূর্য্যের রাজ্যের আনাচেকানাচে থাকিয়া সূর্য্যকে ঘূরিয়া বেড়ার। আমাদের যে-সব
বড় বড় দূরবীণ আছে, তাহা দিয়াও এই ছোট পিওগুলিকে
দেখা যায় না। কিন্তু এগুলি যে সতাই সমন্ত আকাশে ছড়াইয়া
আছে, জ্যোতিষীরা অক্ট উপায়ে তাহা বেশ ব্কিতে পারেন।

যাহার। দিক্বিদিক্ জ্ঞানশূত হইর। ছুটাছুটি করে, ভাহাদের পায়ে পায়ে বিপদ্। মনে কর, ডুমি চোক বাঁধিয়া কলিকান্ডা, ঢাকা বা অশু কোনো সহরের সদর রাস্তায় ছুটিয়া চলিয়াছ। এই অবস্থায় ডোমার কি হয়, ভাবিয়া দেখ দেখি। হয় ত তুমি একটা ঘোড়ার গাড়ী বা গোরুর গাড়ীর সঙ্গে ধাকা খাও, না হয় ছাতা-মাথায় যে নিরীছ ভদ্রলোক চলিতেছে, তার পেটের উপরে জোরে ধাকা দিয়া কেল। এলোমেলো-ভাবে যেথানে-সেথানে থাকিয়া চলা-কেরা করে বলিয়া উন্মাপিগুগুলিরও কধনো কথনো এ দশা হয়।

মনে কর, পৃথিবী তাহার চাঁদটিকে কাছে লইয়া সূর্যাকে ঘুরিতে চলিয়াছে, এমন সময়ে একটা উল্লাপিগু পৃথিবীর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। এই উল্লাপিগুকে লইয়া পৃথিবী কি করিবে বলিতে পার কি 
 পৃথিবীর ভারগতিক তোমাদের ত জানিতে বাকি নাই। ছোট জিনিসকে কাছে পাইলেই সে টানিয়া মাটিতে কেলিতে চেন্টা করে। তুমি যথন খুব জােরে আকাােশের উপরে একটা চিল ফেল, তথন ভাহার কি দশা হয় ভামরা ছ'বেলাই দেখিতেছ। পৃথিবী চিলকে টানিয়া মাটির উপরে ফেলে। ছোট ছোট উল্লাপিগুগুলিও যথন নিজেদের পথে ছুটিতে ছুটিতে পৃথিবীর কাছে আসিয়া পড়ে, তথন ভাহাদেরও ঠিক্ চিলের দশাই হয়। পৃথিবী ভাহাদিগকে জােরে টানিতে থাকে এবং ভাহার। ত্ ছ শক্ষে বাতাস ভেদ করিয়া মাটিতে পভিতে আরম্ভ করে।

ভোমরা আগেই শুনিয়াছ, পৃথিবীর উপরে পঞ্চাশ বাইটু মাইল গভীর বাতাসের আবরণ আছে কাজেই এডটা বাতাস ভেদ করিয়া উদ্ধাপিগুগুলিকে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতে হয়। ইহাতে তাহাদের দশা কি হয় বলিতে পার কি ? সেগুলি জ্বলিয়া উঠে এবং জ্বলিতে জ্বলিতে কিছুক্ষণ চলে, তার পরে পথের মাঝে পুড়িয়া ছাই হইয়া নিভিয়া বায়। আমরা পৃথিবী হইতে উল্লাপিণ্ডের ঐ জ্বলা-পোড়াকে হাউই বাজির মত দেখি এবং মনে মনে ভাবি বুঝি নক্ষত্র খসিয়া পড়িতেছে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, বাতাদের ঘদা পাইয়া কেমন করিয়া উল্লাপিণ্ডের মত জিনিস জ্লিবে ? কিন্তু এই রকমে যে অনেক জিনিস জ্লে ইহা আমাদের জানা কথা।

কামান বা বন্দুকের মুখ হইতে যখন গোলা বা গুলি বাহির হইয়া ছুটিতে থাকে, তখন তাহা বেশ ঠাণ্ডা থাকে। তোমরা হয় ত বলিবে কামানের ভিতরকার বারুদের আগুন তাহাদিগকে গরম করে। কামানে বা বন্দুকে আগুন হয় বটে, কিন্তু সে আগুন গোলা বা গুলিকে গরম করিতে সময় পায় না। আগুন হইবামাত্র গোলা বাতাস ভেদ করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করে। কিন্তু বাতাসের ঘসা পাইয়া এই সকল ঠাণ্ডা গোলা শেষে এমন গরম হইয়া উঠে যে, মাটিতে পড়িলে ভাছাতে হাত দেওয়া যায় না। কামানের গোলা সেকেশ্রেই মাইলের বেশি যাইতে পারে না, কিন্তু উদ্মাপিণ্ডগুলি চলে সেকেণ্ডে কুড়ি মাইলে করিয়া। ভাহা হইলে ভোমরা বোধ হয় বুবিতে পারিভেছ, বাতাসের ঘর্ষণে পথের মাকে

উদ্মাপিওওলির পুড়িরা ছাই ছইয়া যাওয়া একটুও আনসংগানয়।

উন্ধাপিশু যে সভাই পুড়িতে পুড়িতে নীচে নামে, তাছাদের পড়ার সময়ে ভাল করিয়া দেখিলে ভোমরা বুঝিতে পারিবে। যে পথে উন্ধাপিশু নামিয়া আসে অনেক সময়ে সেধানে এক রকম আলো দেখা যায়। উন্ধা নিভিয়া গোলেশু কিছুক্ষণ ঐ আলো আকাশের গায়ে থাকে। জ্যোতিধীরা বলেন, গরম হইয়া পুড়িতে আরম্ভ করিলেই উন্ধার দেহ হইতে বাষ্পা বাহির হয় ও ভাছা জ্বলিতে থাকে। কিছু এই বাষ্পাকে উন্ধারা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না, ভাছা পথের মাঝেই ছড়াইয়া থাকে। কাজেই উন্ধাগুলি জ্বিয়া-পুড়িয়া নিভিন্না গোলে ঐ জ্বলম্ভ বাষ্পা কিছুক্ষণ ভাহাদের পথকে আলো করিয়া রাখে।

এই সব কথা শুনিয়া বোধ হয় তোমবা মনে করিতেছ, সব উলাই বুঝি পুড়িয়া পথের মাঝেই ছাই হইয়া বায়।
কিন্তু তাহা নয়। যেগুলি আকারে বড় তাহার। বাতাসের ঘদা পাইয়া নিংশেষে পুড়িয়া ষাইবার সময় পায় না,—
তাহাদের আধ্পোড়া দেহ কখনো কখনো ভয়ানক বেগে
মাটিতে আসিয়া পড়ে এবং মাটিতে পুঁতিয়া বায়। তখন
মাটি খুঁডিয়া সন্ধান না করিলে তাহাদিগকে পাওয়া বায় না।

কলিকাতার যাতুঘরে অর্থাৎ মিউজিয়মে তোমরা যখন যাইবে তথন থোঁজ করিয়ো,—দেখিবে, ঐ-রকম আধ্পোডা উল্লাপিগু সেখানে অনেক সাজানো আছে। কোন্ সময়ে কোৰায় সেগুলিকে পাওয়া গিয়াছিল ভাগাও লেখা আছে দেখিবে। এই পিগুদের ওচন নিতাস্ত অল্ল নয়। এক ছটাক ছ-ছটাক হইতে আরম্ভ করিয়া কোনো কোনো পিণ্ডের ওকন পাঁচিশ ত্রিশ মণ পর্যাস্ক হইতে দেখা গিয়াছে।

কোনো জিনিসকে পোড়াইলে ভাষা কোথায় যায় বিলতে পার কি ? ভোমরা হয় ত বিলবে ভাষা নদ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ইহারই উন্টা কথা। ভাঁহাদের মতে এই ব্রহ্মাণ্ডের কোনো জিনিসেরই ক্ষয় নাই। তুমি যথন একথানি কাঠকে পোড়াইলে, তথন মনে হয় বুকি কাঠখানি নন্টই হইয়া গেল, কিন্তু ভাষার অণু-পরমাণুর একটিও ক্ষয় পায় না। কাঠের কতক অংশ জল হইয়া আকাশে উড়িয়া যায়, নানা রকম গাাস হইয়া কতক বাভাসে মিশিয়া যায়, কতক ছাই হইয়া পড়িয়া থাকে। ঐ জলই জমা হইয়া হয় ত বুপির আকাবে মাটিতে পড়ে এবং বাল্প-শুলিও নানা আকারে আমাদের কাচে ধরা দেয়।

তাহা হইলে দেখ,—বে উন্নাপিওগুলি বাপা ইইয়া
আকাশে পুড়িয়া বায়, তাহাদের এক কণাও নফ্ট হয় না।
দেহের সকল অংশই বাতাসে উড়িয়া বেড়ায় এবং কখনো
কখনো জমাট বাঁধিয়া ধীতে ধীতে পৃথিবীর উপরে নামিরা
আসে। মেরুপ্রদেশের বরকের উপরে উচু পাহাড়ের মাধায়
এবং সমুদ্রের ভলায় থোঁকে করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা উন্ধার দেহের

ছাই-ভস্ম অনেক দেখিতে পাইয়াছেন। আমাদের চারিদিকের বাতাসে সর্ববদাই যে ধূলির কণা ভাসিয়া বেড়ায়, তাহাতেও উদ্ধাদের ছাই দেখা গিয়াছে। প্রতিদিন হাজার হাজার উদ্ধাপ্রির বাতাসে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হয়; স্ততরাং এই সব ছাইয়ের কণায় যে আমাদের আকাশ সতাই ভরা রহিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমার পাড়বার টেবিলের উপরে যে বই সাজানো আছে, তু'দিন না ঝাড়িলে তাহাতে কত ধূলা জমা হয় দেখ নাই কি গুইহার পনেরো আনাই হয় ত রাস্তার ধূলা, কিন্তু তাহার সঙ্গে কিছু উদ্ধাপিণ্ডের ছাই মিশানো থাকা একটও বিচিত্র নয়।

একজন বৈজ্ঞানিক হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রতি
দিবা রাত্রিতে আমাদের পৃথিবীর আকাশে অস্ততঃ চুই
কোটি ছোট বড় উল্লাপিণ্ড প্রবেশ করে। এই কথা যদি
সভা হয়,—ভাবিয়া দেখ, এই সব উল্ফার দেহের ছাই
পরিমাণে কভ বেশী।

বৎসারের মধ্যে সব রাত্রিতে একই রকমের উল্বাপাত হয় না। এপ্রিলের ২১শে এবং আগদ্ধ মাসের ৯ই, ১০ই ও ১১ই তারিখে যদি আকাশটিকে পরিকার পাও, তবে ঐ কয়েক ভারিখের রাত্রিতে তোমরা অনেক উল্বাপাত দেখিতে পাইবে। নভেন্মর মাসটা আমাদের হেমস্তকাল। এই সময়ে আকাশ বেশ পরিকার থাকে। নভেন্মরের ১২ই, ১৩ই, ১৪ই এবং ২৭শে এই চারি ভারিখে রাত্রি কাগিয়া যদি ভোমরা আকাশ দেখিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে মিনিটে মিনিটে অনেক উল্ফা হাউই বাজির মত আকাশের চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেতে।

অনেক দিন আগে আমি নিজে যে এক উল্লাবৃষ্টি দেখিয়াছিলাম, ভাছা আর জাঁবনে ভুলিতে পারিব না। তথন আমি ভোমাদের চেয়েও ছোট। সেদিন সন্ধারে পর হইতে এত উল্লাপড়িতে আরম্ভ করিয়া ছিল যে, বোধ হইতেছিল যেন অগ্লির্যুটি ইইতেছে। বোধ হয় নভেন্দর মাসের কোনো এক তারিখে এই ঘটনা ইইয়াছিল। বড় ইইয়া বংসরে বংসরে উল্লাবৃষ্টি দেখিবার জন্ম রাতি জাগিয়াছি, কিস্তা তেমনটি আর দেখিতে পাই নাই। তবুও তোমরা নভেন্দরের ঐ চারিটি দিনে আকাশ দেখিয়ো, অনেক উল্লাব্যুটি কার্যুটি কার্য

বংসবের তিন শত পঁইষটি দিনের মধ্যে কেন চার পাঁচটি তারিখে বেশি বেশি উল্লোপাত হয়, এখন ডোমাদিসকে ভাহার কারণ বলিব।

ভোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, প্রভাক উদ্দাপিও গ্রহদের মত এক-একটা নিদ্দিউ পথে সূর্যাকে ঘূরিয়া আসে। ইছাদের সকলেই পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া একা একা চলে না, লক্ষলক কোটিকোটি উল্মাপিও পাখীর ঝাঁকের মন্ত দল বাঁধিয়াও যুরিয়া আসে।

মনে কর, পৃথিবী তাহার নিজের পথে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ঐ রকম একটা উদ্ধাপিণ্ডের ঝাঁকের কাছে উপস্থিত হইল। সে দিন কি হইবে বলিতে পার কি ? লক্ষলক উদ্ধা সে দিন পৃথিবীকে ঘিরিয়া থাকিবে এবং পৃথিবী ভাহাদিগকে টানিয়া মাটিতে ক্ষেলিতে চেন্টা করিবে। কাজেই সেদিন পৃথিবীতে একটা উদ্ধার্ত্তি দেখা ঘাইবে।

বংশরের বিশেষ বিশেষ দিনে কেন এত উল্লাপাত হয়, এখন বোধ হয় তোমরা নিজেরাই বলিতে পারিবে। পৃথিবী তাছার নিজের নিজিফ্ট পথে ত্বিতে ত্বিতে ঐ কয়েক দিনে এক একটা উল্লার কাঁকের ভিতরে গিয়া পড়ে, তাই এত উল্লাব্দি।

উদ্ধাদের ঝাঁক কোন্ পথে ঘ্রিভেচ্ছে জ্যোতিধীর।
তাহা ভাল করিয়া কানেন। কাজেই ঠিক্ কোন্ তারিখে
পৃথিবী ঐসব ঝাঁকের মাঝে গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা ইহারা
হিসাব করিয়া বলিয়া দিতে পারেন। এই হিসাব হইতেই
উদ্ধানধণের তারিখ আমরা ঠিক্ জানিতে পারি।

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি প্রতি বৎসরে ২৭শে নভেম্বর তারিখে পৃথিবীতে একটা, উদ্ধাবৃদ্ধি হয়। এসম্বন্ধে একটা বড় আশ্চর্যা কথা জোতিয়ীদের কাছে শুনা যায়।

পঞ্চাল বৎসর আগে জ্যোতিধীরা নভেম্বর মাসে কডদিন

আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু কোনো নংসরেরই তাঁছারা ২৭শে তারিখে উন্ধার্থি দেখিতে পান নাই। ইংরাজি ১৮৭২ সালের ঐ তারিখে আকাশের এক নিদিষ্ট অংশ (এন্ড্রোমিডা-মগুল) হইতে হঠাৎ অবিরাম উন্ধার্থি ইইতে দেখিয়া তাঁছারা অবাক্ ইইয়া গিয়াছিলেন। কোনো একটা আশ্চর্যা ঘটনা দেখিলে আমরা যেমন তাহাতে অবাক্ ইই এবং কয়েক দিনের মধ্যে তাহার কথা ভূলিয়া যাই, বৈজ্ঞানিকেরা কোনো ঘটনাকে দেখিয়া সেরকমে ভূলিয়া যান না। তাঁছারা কারণ আবিন্ধার করিবার জন্ম চেন্টা করেন এবং যত দিন ঠিক্ কারণটি জানা না যায়, তত দিন তাঁহারা নিশ্চন্ত থাকিতে পারেন নাই। কি কারণে জ্যোভিষারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। কি কারণে হঠাৎ এই বাাপারটি ঘটিল, চোট বড় অনেক জ্যোভিষাই তাহার অন্যুপ্রদান আরম্ভ করিয়াছিলেন।

বায়েলার ধৃমকে কুর কথা বোধ হয় ভোমাদের মনে আছে। সূয়্যের রাজ্যে আসিয়া তাহার লাঞ্জনার সামা ছিল না। ভাহার লেজা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, ভাহার মুগু ভাঙিয়া দু'খানা ছইয়াছিল; এবং শোষে ১৮৫৭ সালে সূষ্য ও গ্রহদের টানে ভাহার দেহটি পর্যান্ত গুঁড়া হইয়াছিল। এই পৃমকে ভূটি কোন পথ দিয়া সূর্যাকে ঘুরিয়া আসিত, ভাহা জ্যোভিবীদের জানা ছিল। ছিসাব করিতে করিতে গ্রহারা দেখিতে পাইলেন, নিদিষ্ট পথে ঘুরিভে ঘুরিভে পৃথিবী প্রতি বৎসরের

২৭শে নভেম্বর তারিখে বায়েলার ধ্মকেতুর পথ ভেদ করিয়।
চলিয়া যায়। ইহা দেখিয়াই এখন জ্যোতিবীরা বলিতে
আরম্ভ করিয়াছেন,—ঐ দিন যে-সকল উল্লাপিও পৃথিবীর
দিকে ছুটিয়া আসে, সেগুলি বায়েলারই দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
আংশ। বায়েলার এখন লেজ নাই, মাথামুও নাই, অবয়ব
নাই, কিন্ত তাহার সর্বাক্ষের ক্ষুদ্র অংশগুলি রাস্তায় ছড়ানো
আছে। কাজেই প্রতি বৎসর ২৭শে নভেম্বর তারিখে যখন
পৃথিবী তাহার প্রকাণ্ড দেহ লইয়া ঐ রাস্তায় মাঝে দাঁড়ায়,
তখন বায়েলার দেহের ছোট অংশগুলি ঝুপঝাপ করিয়।
পৃথিবীর উপরে পড়িতে আরম্ভ করে। আমরা আকাশের
ভলায় দাঁডাইয়া ইহা দেখি এবং বলি উলারপ্রি ইইতেছে।

তোমর। উপরের কথাগুলি বুঝিতে পারিলে কিনা জানি না। যদি না বুঝিয়া থাক, পর পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। ছবিটি দেখিলে বুঝিবে।

ছবিতে ডিমের মত যে চওড়া রাস্তাটি রহিয়াছে, তাহা বারেলার ভ্রমণ-পথ। বারেলার ধূমকেতুর দেই গুঁড়া হইয়া গিয়াছে, তাই রাস্তার সেই গুঁড়া ছড়ানো আছে। তার পরে যে গোল পথটি দেখিতেছ, তাহা পৃথিবীর পথ। এখন দেখ,—বেখানে বায়েলার পথের সহিত পৃথিবীর পথ কাটাকাটি করিয়াছে, দেখানে ২৭শে নভেম্বর তারিখে পৃথিবী হাজির হইয়াছে। এই অবস্থায় যে সত্যই হাজার হাজার উন্মাপিগু পৃথিবীর চারিদিকে থাকে, তোমরা ছবি দেখিলেই

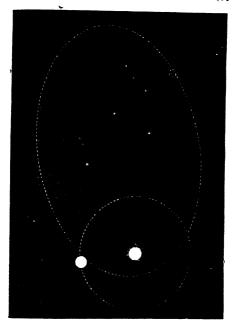

পৃথিব ও উলাপিওের পথ ভাহা বুঝিবে। কিন্তু এ রকম ছোট ছোট শিকার কাছে পাইয়া পৃথিবী কোনোমতে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না,

ঐগুলিকে টানিয়াসে মাটিতে ফেলিতে আরম্ভ করে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, বায়েলার দেহের হাজার হাজার কুদ্র অংশ বাতাস কেন করিয়া মাটিতে পড়িবার সময়ে ফুলিয়া-পুডিয়া উকার্টির উৎপত্তি করে।

বায়েলার ধুমকেত্র সহিত উল্কাপাতের এই সম্বন্ধ জান গেলে, জ্যোতিষীরা পুব উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং বৎসরের অন্ত দিনে যে-সকল উল্লাবৃষ্টি দেখা যায় তাহাদেরও কারণ বাহির করিবার জন্ম চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি, বড় বড় উল্লাবৃষ্টির দিনে পৃথিবী এক একটা ধুমকেত্র রাস্তায় গিয়া হাজির হয়৷ ভোমরা আগেই শুনিয়াছ, ধূমকেভুর দেহে পৃথিধীর মাটি-পাধরের মত জমাট জিনিস নাই পুর ছোট উল্লাপিও লইয়াই ভাহাদের (नइ। कांट्रक्रे यथन मुर्गातक चूतिवात अन्य ख्यानक (वर्ग চলিতে আরম্ভ করে, তখন ইহারা নিজেদের লেজগুলিকে এবং হাডগোড-ভাঙা দেহকে গুছাইয় লইয়া যাইতে পারে না। হয় ত লেজের খানিকটা বা মণ্ডের অর্দ্ধেকটা ছোট উন্দাপিণ্ডের আকারে রাস্তার যেখানে সেখানে ছড়াইয়া बारक। कारकहे यथन श्रुविश कौवस धुमरकजुरमद शर्ब হাজির হয়, তখনও তাহার উপরে কিছু কিছু উল্লাপাত হয়।

শ্ব্রামর। এ পর্যান্ত ছোট উন্দাদের কথাই বলিলাম। এগুলি ছোট বলিয়াই বাতাদের ভিতর দিয়া আসিবার সময়ে স্কলিয়া পুডিয়া চাইভস্ম হইয়া বায়,—ইহাদের একটিও মাটিতে পড়ে না। কিন্তু বেগুলি বড়, তাহারা পুড়িতে পুড়িতে দাটিতে পড়ে। কেবল ইহাই নয়, কখনো কখনো ভয়ানক লক করিয়া ভাঙিয়া খগু-বিশ্বগু হইয়া তবে মাটিতে পড়ে। পুড়িবার সময়ে ইহাদের গায়ে যে আলো দেখা যায়, তাহা নানা রঙের হয়। তোময়া হয় ত কোনো সময়ে এই রকম বড় উল্লাপাত দেখিয়া থাকিবে। দেখিলে বোধ হয় যেন, হাউই বাজি তারা কাটিয়া নীচে নামিয়া আসিতেচে। এই বইয়ের প্রথমেই বড় উল্লাপাতের একটি ছবি দিয়াছি। দেখ, —সেটি কেমন স্থলর!

গায়ে যত জোর আছে তাহার সবটুকু দিয়া যদি একটি 
ঢিল উপরে ছোড়া যায়, তাহা হইলে সেটি উপরে উঠে বটে, 
কিন্তু কিছু পরে নীচে নামিয়া আসে। যদি আকাশের দিকে 
কন্দুক ছোড়া যায়, তাহা হইলে বন্দুকের গুলিরও ঐ দশা 
হয়,— খুব উপরে উঠে কিন্তু একটু পরে আবার মাটিতে 
নামিয়া আসে। ঢিল বা বন্দুকের গুলি পৃথিবী ছাড়িয়া 
পলাইতে পারে না। পৃথিবীর টানের এলাকার মধ্যে যদি 
একটি বালির কণা থাকে, তবে তাহাকেও নিশ্চয় মাটিতে 
পড়িতে হয়। এমনি পৃথিবীর টান্।

মনে কর বড় বড় এন্জিনিয়ার ডাকিয়া আমরা একটা ধুব বড় রকমের কামান প্রস্তুত করিলাম এবং সেটি এত ভোরালো হইল বে, ভাহার গোলা পৃথিবীর টানের সীমা পার হইলা আকাশে উঠিল। এই অবস্থায় গোলাটির দশা কি হুইবে বলিতে পার কি ? গোলা মাটিতে পড়িবে না, কারণ পৃথিবী ভাহাকে টানিতেই পারিবে না। ক্ল্যোভিষীরা ছিদাব করিয়া বলেন, ঐ রকম গোলা টাদের মত পৃথিবীকে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিবে,—অর্থাৎ সে যেন পৃথিবীর একটি নৃতন টাদ হুইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু এ রকম অবস্থায় ভাহার বেশি দিন থাকা চলিবে না;—সূর্য্য ভাহাকে বিলক্ষণ ক্লোরে টান্ দিতে আরম্ভ করিবে। কাঞ্চেই ভাহাকে তখন গ্রহদের মত সূ্যোরই চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হুইবে।

বলা বাতলা, আজ পর্যান্ত ঐ রক্ষ অন্তুত কামান প্রস্তুত করিয়া কেহই গোলা ছুড়তে পারে নাই। কারণ গোলার গতি সেকেণ্ডে সাত বা আট মাইল না হইলে তাহা কথনই পৃথিবী ছাড়িয়া পলাইতে পারে না। আক্ষকালকার থুব তাল কামানের গোলা সেকেণ্ডে তুই মাইলের বেশি দৌড়িতে পারে না।

এখনকার অনস্থা যাহা হউক না কেন, পৃথিবীতে এমন
একটি সময় ছিল যখন সভাই আট দশ মাইল বেগে মাটিপাথর ও নানা আকরিক বস্তু আকাশের উপরে উঠিত এবং
পৃথিবীর টানের সীমা পার হইয়া ঘাইত। তোমরা ইহা
শুনিয়া বোধ হয় বিশ্বিত হইতেছ, কিন্তু কথাটি একবারে
অসম্ভব নয়। জ্যোভিষীরা বলেন, এখন পৃথিবীতে যেমন
বিস্ভিয়্বস্, এট্না প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র আগ্রেয়গিরি আছে,
শভি প্রাচীনকালের অবস্থা এরকম ছিল না। তখন পৃথিবী
ধুব গরম ছিল; এক্ষয় অসংখ্য আগ্রেয় পর্বত্ত মাটি, পাথর,

লোহা, তামা প্রভৃতি জিনিস জোরে কোরে আকাশের উপর দিকে ছুড়িত। এই সব জিনিসের মধ্যে কতকগুলি পৃথিবীর আকর্ষণের সীমা পারও হইয়া যাইত। কাজেই তথন তাহারা পথিবীতে আর ফিরিতে পারিত না,---আমাদের কামানের গোলার মত, ছোট গ্রহের আকারে দেগুলি স্থাকে ঘুরিয়া বেডাইত। জ্যোতিধীরা বলেন, ঐ-সব বড় বড় মাগ্নেয়-পর্বতের চিহ্ন এখন পৃথিবীতে না থাকিলেও, ভাহারা যে মাটি-পাথর এবং ধাতৃপিও গোলার মত ছাডিয়াছিল, তাহা আজও আকাশে আছে এবং দিবা-রাত্রি সুটাকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবী নিজের পথে আপন মনে চলিতে চলিতে ধখন এই গুলি কাছে পায় তখন তাহাদিগকৈ আর ছাড়িতে চায় না.—জোরে টানিয়া মাটিতে ফেলিতে শুরু করে। ক্যোতিষীরা বলেন, মাটি-পাথরের বড় বড় পিওঞলি যখন এই রুক্মে বাতাস ভেদ করিয়া আসিবার সময়ে জলিয়া উঠে. আমরা তথনি ভাহাদিগকে বড বড উল্লাপাতের মত দেখি।

পৃথিবীর নানা জায়গায় উন্থাপিণ্ডের যে সব কংশ কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিতে কি কি জিনিস আছে, বৈজ্ঞানিকের। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন; কিন্তু পরীক্ষায় তাহাতে একটিও নৃতন দ্রবা ধরা পড়ে নাই। পৃথিবীর লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতু এবং মাটি-পাথর-বালি প্রভৃতি অ-ধাতৃ জিনিসই পাওয়া গিয়াছে। উন্থাপিগুগুলি যে এককালে সত্তাই পৃথিবীর উপরকার বস্তু ছিল, ইহা দেখিয়াও কতকটা বুঝা বায় না কি ?

#### নক্ষত্ৰ

স্থ্র্য-জগতের কথা ভোমাদিগকে আগে বলিরাছি; তার পরে যে-সব টুক্রা-টুক্রা জিনিস কখনো কখনো আমাদের চোখে পড়ে, ভাহাদের কথাও বলিলাম। এখন সূর্যোর রাজ্যের বাহিরে যাহারা আছে, ভাহাদের খবর ভোমাদিগকে একটু-একটু দিব।

রাত্রিতে ভোমরা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছ কি ? কত হাজার হাজার নক্ষত্র আকাশকে ভরিয়া থাকে ! এরা সকলেই সূর্য্য-জগতের বাহিরে জ্যোভিক। কোনোটা দপ্ দপ্ করিয়া আলো দেয়, কোনোটা মিট্ মিট্ করিয়া জলে। তাহাদের রঙই বা কত রকমের। কোনোটার রঙ্ ভারা-বাজির মত ধপ্ধপে সাদা, কোনোটা হল্দে, আবার কোনোটা লাল। আকাশের এক এক জায়গায় হয় তবড় নক্ষত্র দেখিতে পাইবে না; সেখানকার সব নক্ষত্রই ছোট। মাঠের ওপারে কুঁড়ে ঘরটি হইতে প্রদীপের যে একটু আলো আসিতেছে, ইহাদের আলো বেন ভাহার চেয়েও অল্পা আকাশের আর এক দিকে চাহিয়া দেখ, সেখানে বেন বড় নক্ষত্রদের বাজার বিসয়া গিয়াছে,—ছোট নক্ষত্রদের মধ্যে অনকগুলি বড় নক্ষত্র ডগু ডগু করিয়া জ্বলিভেছে।

উপর দিকে তাকাইয়া দেখ,—সাদা জল লইয়া গলা নদীর মত বেন অর্গের একটা নদী আকাশের একধার ছইতে আরম্ভ করিয়া মাথার উপর দিয়া আর একধারে মিশিহাছে এবং তাহার ত্যোতে হাজার হাজার তারার ফুল ভাসিতেছে ! লোকে ইছাকে ভায়াপথ বলে। বাস্ত্রিকই ইছা যেন স্থাপের পথের মত চলিয়াছে, কিন্তু ইছাতে ভায়া নাই; দেবভাদের পায়ের স্পর্শে ইছার ধ্লামাটি সবই আলোর শুড়া হইয়া গিয়াছে! কত হাজার হাজার হারা এ পথের ফার্না হইয়া পৃথিবার দিকে মিটিমিটি চাহিতেছে, দেখিতে পাও না কি ? ইছাদের সংখ্যা কত গুণিয়া ঠিক করিতে পার কি গ

আকাশের আর এক দিকে তাকাইয়া দেখ,— চিক যেন কতকগুলি জোনাকী পোকা জড় হইয়া একটা চাক বাঁদিয়াছে এবং তাছার চঞ্চল আলো ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে; এ যেন আকাশের গলার একথানা ধুক্ধুকি! দূরে আকাশের গায়ে যে এক টুক্রা সাদা মেঘের মত দেখা খাইতেছে,— শুমারা বোধ হয় ভাবিতেছে উহা মেঘ। কিন্তু তাহা নয়, অতি দূরের নক্ষতেরা এখানে কটলা পাকাইয়া আছে। তাই তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দেখা যাইতেছে না; উহাদের ক্ষীণ আলো ক্ষমাট বাঁধিয়া যেন একখণ্ড মেঘের স্থাক্টি করিয়াছে। দূরবীণ্ দিয়া দেখিলে হাকার হাকার নক্ষত্র এ কায়গাতে ফুটিয়া উঠে!

আকাশের এই মৃতি কি তোমরা কথনো দেখ নাই ? যদি ভাল করিয়া না দেখিয়া থাক,—বে রাতিতে আকাশে চাঁদ থাকিবে না, কুয়াসা থোঁয় মেঘ কিছুই থাকিবে না,—তথন একবার আকাশেধানিকে দেখিয়া লইয়ো। এবং সেই সময়ে মনে মনে ভাবিয়ো. এই যে অসংখ্য নক্ষত্র আকাশের গায়ে রছিয়াছে, ভাহারা আলোর বিন্দু নয়,—প্রত্যেকেই এক-একটি মহা-স্গ্য; আমাদের সূর্য্যের চেয়ে কেহ কেহ শতগুণ বড় এবং শত শত গুণ বেশি ভাপ ও আলো মহাকাশে ছড়ায় !

তার পরে মনে করিয়ে।, এই অসংখ্য মহা-সূর্যোর কেহট একা আকাশে থাকে না। আমাদের পৃথিবী বৃহস্পতি শনির মত কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহ তাহাদের চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইহাদের দূরত্বই বা কত! হাজার তু'হাজার লক্ষ বা কোটি মাইল দিয়া তাহা মাপা যায় না! ইহাদের সবই যেন আমাদের বৃদ্ধি ও জ্ঞানের অগোচর!

ভোমরা যদি এই রকম চিন্তা করিয়া আকাশটিকে দেখিতে পার, ভাষা হইলে স্পন্ট বুঝিবে এই স্প্তিখানি কত বড় এবং যিনি এই স্প্তিকে শাসনে রাখিয়া চালাইতেছেন, ভাঁষার শক্তিই বা কি অপরিমেয়।

দাপালির দিন আসিয়াছে; সন্ধ্যার সময় ঘরে ঘরে শত শত দাপ জ্বলিয়াছে; প্রাম্থানি দাপে দাপে আছের এবং আলোতে আলোতে ভরা! মনে কর এমন এক রাত্রিতে তোমরা বাড়ির চাদে উঠিয়া আলো দেখিতেছ। এখন যদি দুরের একখানি বাড়ির হাজার প্রদীপের মধ্যে একটি প্রদীপ নিভিয়া যায়, তাহা হইলে তোমরা কি তাহা বুঝিতে পার ? কখনই পার না। কারণ ভাহাতে আলো কমে না এবং আলোর শ্রেণীও ভাঙে না। প্রত্যেক রাত্রিতেই ত আকাশে

দীপালির উৎসব চলিতেছে! জ্যোতিষারা বলেন, তাহারি কোটি কোটি প্রদীপের মধ্যে সূষা একথানি ছোট প্রদীপ! সে যদি তাহার গ্রহ-উপগ্রহদের লইয়া এক দিন হঠাৎ নিভিয়া যায়, তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডের শোভা ও মহিমার একটুও কয় হইবে না এবং অপর নক্ষত্রে যদি বুদ্ধিমন প্রাণী থাকে, তাহারা হয় ত সূর্যোর এই অপমৃত্যুর থবরটা প্রযন্ত জানিতে পারিবে না। অনস্ত স্প্তির তুলনায় আমাদের সূষ্য কত ছোট ভাবিয়া দেখ। সেই সূর্যোর একটি অতি ছোট গ্রহের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আমার এক একটি মানুষে!

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, অনস্ত মহা-সূযোর মধো ধ্ব-মানুষ এত ছোট এবং এত তুচ্ছ, পে আবার অনস্ত বুজাণ্ডের খবর দিতে পারে না; ভাহার বুদ্ধিজ্ঞান যন্ত্রন্তর স্থির বিশালতা ও সামা ঠিক্ করিতে গিয়া হার মানে। সে তখন স্তব্ধ হুইয়া এই বিশেব মহিমা দেখে এবং বিশেখরের উদ্দেশে শত শত প্রণাম করে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান জ্ঞান; কাজেই সে পশুদের মত আহারনিদ্রায় সব সময় কাটাইয়া দিতে পারে না; যাহা হঠাৎ বুঝিতে পারা যায় না, ভাহা বুঝিতে চায়। এই রক্মে অনস্ত আকাশের অনস্ত নক্ষত্র-লোকের অনেক টুক্রা-টুক্রা খবর মানুষ সংগ্রহ করিয়াতে। আমরা ভাহাদেরি খবর একটু-আধটু তোমাদিগকে জানাইব।

# নক্ষত্রদের সংখ্যা

্সা-সাবা নক্ষরকে আমরা এক-একটা স্থার চেয়ে বড় বলিলাম, তাহারা সংখ্যায় কত এবং কত দূরে আছে বোধ হয় এই খবরগুলিই তোমরা প্রথমে জানিতে চাহিতেছ।

সংখ্যার কথা আগেই বলিয়াছি,—গুণিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, আমরা খালি চোখে যে-সব নক্ষত্র দেখিতে পাই, ভাহাদের গুণা যায় না। এই রকম নক্ষত্রের সংখ্যা ঠিক্ করা ইইয়ছে। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এমন অকল্মা লোক কে আছে যে, সমস্ত জাবনটা নক্ষত্র গুণিয়াই কটাইয়া দিবে! কিন্তু অনেক দিন আগে আমাদেরি মত একজন মানুধ নক্ষত্র গুণিয়াছিলেন, এবং সমস্ত আকাশে ছয় হাজারের বেশি তারা দেখিতে পান নাই। তাহা ইইলে ভাবিয়া দেখ, আমরা এক সঙ্গে ছয় হাজারের মন্ধেক অর্থাৎ তিন হাজারের বেশি নক্ষত্র খালি চোখে দেখিতে পাই না। কারণ আমরা একসঙ্গে অন্ধেক আকাশটাকেই দেখি, আর অদ্যেক পৃথিবীর অন্তাদিকে খাকে।

কিন্তু দূরবীণ দিয়া আকাশ দেখিতে আরম্ভ করিলে
নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। জ্যোতিষারা এই
রকমে পঞ্চাশ কোটি সূর্যোর সন্ধান পাইয়াছেন। ভাবিয়া
দেখ্ এই স্প্তিখানি কত প্রকান্ত। কিন্তু এই সংখ্যার

অধিক নক্ষত্র যে আকাশে নাই, একথা কথনই বলা যায় না। যেমন বড় বড় দূরবাঁণ প্রস্তুত হইতেছে, আমাদের জানা-শুনা নক্ষত্রের সংখ্যাও তেমনি বাড়িয়া চলিয়াছে। ছোট দূরবাণে আকাশের যে জায়গায় আগে একটিও নক্ষত্র দেখা যায় নাই, বড় দূরবাণে চোখ লাগাইয়া এখন জ্যোতিষারা দেখানেই হাজার হাজার নক্ষত্র প্রক্রিয়া পাইতেছেন। বড় দূরবাণে যেখানে কয়েকটি মাত্র নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল, দূরবাণ দিয়া সেখানকার কোটোগ্রাকের ছবি তুলিতে গিয়া, জ্যোতিষারা ছবিতে হাজার হাজার নৃত্রন নক্ষত্র কৃটিয়া উঠিতে দেখিতেছেন। কাজেই হয় ত কোনো দিন আর এক বক্ষয়ত্র দিয়া দেখিয়া জ্যোতিষারা বলিবেন, নক্ষত্রদের সভাই সংখ্যা থকাশ কোটি নয়,—এক শত কোটি। নক্ষত্রদের সভাই সংখ্যা হয় না!

## নক্তরদের দূরত্ব

এই ত গেল সংখ্যার কথা; পৃথিবী হইতে নক্ষত্রের দ্রত্বের কথা আরো আশ্চর্যা! পঞ্চাশ কোটি নক্ষত্রদের মধ্যে কেবল পঞ্চাশটি ছাড়া আর কাহারো দূরত্ব জ্যোতিবীরা স্থিরই করিতে পারেন নাই। এই পঞ্চাশটিই আমাদের কাছের নক্ষত্র, বাকি সকলেই এত দূরে আছে যে দূরত্ব স্থির করিতে গিয়া আমাদের যন্ত্র-তন্ত্র সকলি হার মানিয়াছে।

পঞ্চাশটি নক্ষত্র কাছে আছে শুনিয়া হয় ত ভাবিতেছ, পৃথিবী হইতে সূথ্য বা নেপ্চুন যত দূরে আছে, উহারা বুঝি তাহারি হাজার বা লক্ষ গুণ দূরে আছে। কিন্তু তাহা নয়। যে নক্ষত্রটি সব চেয়ে আমাদের কাছে, তাহারি দূরত্বের কথা শুনিলে তোমরা অবাক্ হইয়া ঘাইবে।

একটা জিনিস আর একটা জিনিস হইতে কত দূরে আছে
ঠিক্ করিবার জন্ম অনেক রকম মাপ-কাঠি আছে,—কেহ
ইঞ্চি, ফুট, গজ দিয়া মাপে; কেহ হাত দিয়া মাপে। দূরত্ব
বেশি হইলে, চোট মাপ-কাঠিতে কুলায় না। তথন মাইল বা
ক্রোশ দিয়া মাপিতে হয়। কিন্তু নক্ষত্রেরা যে রকম দূরে
আছে, তাহার হিসাব করিতে গেলে মাইলেও কুলায় না।
এই সব দেখিয়া শুনিয়া জ্যোতিধীরা এক মজার মাপ-কাঠি
প্রস্তুত করিয়াছেন।

যেমন রেলের গাড়ী বা বন্দুকের গুলি এক জায়গা হইতে কার এক জায়গায় হাইতে সময় লয়, তেমনি আলো

এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় পৌছিতে কিছু সময় কটিটিয়া দেয়। তোমরা বোধ হয় কথাটা বুঝিতে পারিলে না। মনে কর, তুমি ঘরের এক কোণে একটা আলো জালাইলে, সেই আলোতে হঠাৎ সব ঘরই আলোকিত হইয়া গেল। কিন্ত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিভেরা বলেন ঘরের এক কোনে আলো জালাইবা মাত্র দেই আলো আর এক কোণে তখনি পৌঁছায় না। এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় আলো যাইতে একট সময় লয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, আলো এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশা হাজার মাইল বেগে ছটিয়া চলে: এই বেগ কত ভয়ানক ভাবিয়া দেখ,--- আলো এই বেগে চলিয়া এক সেকেণ্ডে পৃথিবীকে আট বার ঘুরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু আমাদের ঘরঞ্জি দশ হাত্নাহয় তিশ হাত লম্বা। কাজেই ঘরের এক কোণ হইতে আর এক কোণে পৌছিতে যে, আলো সময় লয় ভাগা আমরা বুঝিতেই পারি না।

সূর্য কত দূরে আছে তালা তোমরা জান ; বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী ভাজার মাইল করিয়া চলিয়া সূর্যোর আলো পৃথিবাতে পৌছিতে প্রায় আট মিনিট সময় লয়। তালা হইলে বুনিতে পারিতেছ, যদি এখনি সূর্যা-লোকে একটা বড রক্ষের অগ্নিলাণ্ড হয়, তালা আমরা এখনি দেখিতে পাই না; আট মিনিটে উলার আলো পৃথিবীতে আসিয়া পড়িলে তবে তালার খবর জানিতে পারি। পৃথিবী হইতে সূর্যা বত দূরে আছে, নক্ষতের। তালারই কোটি

কোটি গুণ দূরে রহিয়াছে। ভাষা হইলে ভাবিয়া দেখ. ভাষাদের মালো পৃথিবীতে পৌছিতে কত সময় লয়।

এই রক্ষে দেখা গিয়াছে, যে নক্ষত্রটি সব চেয়ে আমাদের কাছে, তাহার আলো পৃথিবীতে পড়িতে তিন বংসরের বেশি সময় লয়। আর যাহারা খুব দূরের নক্ষত্র, তাহাদের আলো আসিতে তুই শত, পাঁচ শত, এমন কি হাজার তু'হাজার বংসরও লাগে। কি ভয়ানক দূরত্ব! দূরের নক্ষত্রে আজ যে আলো জ্বলিল, তাহা এক হাজার বা তু'হাজার বংসরে পৃথিবাতে আদিয়া পৌছিবে,—ইহা কি আশ্চয়োর কথা নয় গ এই দূরত্বকে কি কেহ কখনো মাইল বা ক্রোশে হিসাব করিয়া বইতে লিখিতে পারে গ লিখিতে গোলে বইয়ের একখানা পাতাই বোধ হয় অক্ষে অক্ষে ভরিয়া যায়। এই জন্মই জ্যোভিষীরা নক্ষত্রদের দূরত্ব মাইলে বা ক্রোশে হিসাব না করিয়া, তাহাদের আলো কত বংসরে পৃথিবাতে আসিয়া পৌছায় বইতে কেবল তাহাই লেখেন।

যে নক্ষত্রটি সব চেয়ে আমাদের কাছে, তাছার আলো পৃথিবীতে আসিতে কত সময় লয় তাছা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। তা ছাড়া যাহাদের দূরত্ব জান; আছে, তাছাদের আলো পৃথিবীতে পৌছিতে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পর্যান্ত সময় লয় জানা গিয়াছে। ধ্রুব নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে আসিতে পথের মাঝে সাড়ে ছয়চল্লিশ বৎসর কাটাইয়া দেয়।

### নক্তবের অবস্থ

্তামরা হয় ত মনে করিতেচ, আকাশের নক্ষত্রদের দুর্হ যখন এত বেশি তখন ভাহার৷ কি প্রকার অবস্থায় আছে বুকি আমাদের জানা নাই। কিন্তু জোতিধীদের ক্ষমতা আশ্চনা। ্য-স্ব নক্ষত্ৰের দূর্ভ্বা আকার কিছুই জানিতে পারা যায় নাই, তাঁহারা একটি যন্ত্র দিয়া উহাদের অনেক খবরট বলিয়া দিয়াছেন। আলো পরাক্ষা করাই এট বল্লের কাজ: কোন কোন জিনিস জুলিয়া আলে৷ দিতেছে এবং ঐসব জিনিস কঠিন, ভরল বা বাষ্প ভাষা ঐয়ন্তে মালো পরীক্ষা করিয়া ঠিক করা যায়। এই রকমে জ্যোভিষারা ঠিক করিয়াছেন, নক্ষত্তের: সুযোর মত নিছে-নিছেই উজ্জ্ব এবং ভ্যানক গ্রম: উহাদের দেহে প্রথমে ধুমকেওদের দেহের গ্রে কেবল ছোট উল্লাপিও থাকে। পরে এই পিওওলি প্রস্পারকে ধারু দিয়া এমন গ্রুম হুইয়া পড়ে যে, শেষে ছলিয়া উঠে। নক্ষত্রদের আলো এই অগ্নিকাণ্ডেরই আলো। কিন্তু যে জিনিস জলে ও পোড়ে তাহা কখনট কঠিন অবস্থায় থাকিতে পারে না-প্রথমে গলিয়া তরল হয় শেষে বাজের জাকার পায়। (জ্যাভিষীর) বলেন, ্য-স্ব নক্ষত্রের বয়স ছইয়াছে, ভাহার৷ সভাই এই রকম জ্লন্তু নাপেরে আকারে আছে। ইহাদের অবস্থা ঠিক্ আমাদের সুর্যোর মত। সূর্য্যের মত ইহারা সাদা আলো দেয় এবং চারিদিকে ভয়ানক তাপ ছাড়িতে থাকে। ইহাদের চেয়েও যে-সব নক্ষত্রের বয়স বেশি, তাহাদের দেহে আর খণ্ড খণ্ড উল্লাবা বাষ্পাবেশি থাকে না। দেহের সব জিনিসই একাকার ইইয়া শরীরের ঠিক্ মাঝ জায়গায় জমাট বাঁধিতে থাকে,—কেবল বাহিরেই একটা বাঙ্গের আবরণ থাকিয়া যায়। এই অবস্থাতেও নক্ষত্রেরা জ্লো এবং আলোদেয়, কিন্তু আলোসাদাহয় না,—হল্দে লাল ইত্যাদি হইয়া পড়ে। আকাশে এ বক্ম রভিন নক্ষত্রের অভাব নাই।

#### যমক নক্ষত্ৰ

তামরা গল্পে শুনিষাচ, মহাপ্রলারের দিনে সাকাশে ঘাদশ স্থোর উদয় হইবে এবং আমাদের পৃথিবীখানি নাকি সেই বারোটা স্থোর তাপে ভক্ম হইয়া যাইবে। গল্পতি কচনুর সত্য জানি না। কিন্তু আমরা দূরবীণ দিয়া আছেও হাদশ স্থোর ধবর জানিতে পারি নাই। তোমবা হয় ত বলিবে, আকাশের কোনো কোনো জায়গায় ছোট বড় গাদা গাদা নক্ষত্রকে জড় হইয়া থাকিতে দেখা যায়, ইহারা কি ঘাদশ স্থোর চেয়ে সংখ্যায় বেশি নয় গ জ্যোতিয়ারা কিন্তু একথা স্থাকরে করেন না। তাহারা বলেন, ছায়গথেব উপরে বা অন্তু কোনো ছায়গায় নক্ত্রিদিগকে জড় হইয়া থাকিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু ভাহারা কাছাকাছি থাকে না।

একটা উদাহবণ দিলে জোতিখীলেব কথা তোমবা বৃকিতে
পাবিৰে। মনে কর, তুমি একটা মাঠেব মাঝে দাঁডাইয়া আছ ;
আধ্ মাইল দূরে একটা তাল-পাছ আছে এবং তাব ঠিক্ পিছনে
এক মাইল দূরে একটা বাড়ি দেখা যাইতেছে। এখন তুমি
যদি বাড়িখানি ও তাল গাছটির দিকে তাকাইতে খাক, তাছা
হইলে উহাদিগকে কি রকম দেখিবে গুতাল গাছটিকে বাড়িব
গারে লাগানো দেখা ঘাইবে না কি গু জোভিষীরা বলেন, গাছ
ও বাড়ির মধ্যে এক মাইল ভকাং থাকিলেও আমরা দূর হইতে
বেমন তাহাদিগকে গাছে গাছে লাগানো দেখি, —নক্ষেত্রদের

মধ্যে কোটি কোটি মাইল তকাৎ থাকিলেও আমরা সাম্ন দাঁডাইয়া উহাদিগকে ঠিক ঐ রকমেই কাছাকাছি দেখি।

তাছা ছউলে বুঝা যাইতেছে, দূরবীণ দিয়া যদি আমরা কোনো জায়গায় হাজারটি নক্ষত্রকে দেখিতে পাই, তাছা ছইলে উছারা যে কাছাকাছি আছে, একথা বলা যায় না।

কাছাকাছি হাজার সূর্য্যের সন্ধান আকাশে পাওয়া যায় না এবং দাদশ স্থাদেরও খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। কিন্তু জ্যোতিষারা অনেক জোড়া জোড়া স্থোর সন্ধান পাইয়াছেন এবং কোনো কোনো স্থানে তিন চারিটি সূর্যাকেও একত্র থাকিতে দেখিয়াছেন। যদি দুৱবীণ দিয়া আকাশ দেখিবার স্থাবিধা হয়, তাহা হইলে একবার দুরবীণে এগুলিকে দেখিয়া লইয়ে। খালি চোখে ইহাদিগকে জোডা বলিয়া বোধ হয় না. ঁ দূরবীণে যুগল-মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়ে। তখন একটি নক্ষত্রই যমক ভাইয়ের মত জুইটি কাছাকাছি নক্ষতে হইয়াপডে। ইহার৷ সতাই কাছাকাছি থাকে এবং একটি অপরটিকে ঘূরিয়া বেড়ায়: যে জগতে এই রকম জোড়া জোড়া সূর্যা পরস্পরকে ত্রিয়া বেডায় সেখানকার গ্রহ-উপগ্রহেরা কত আলো ও তাপ পায় একবার ভাবিয়া দেখ। প্রত্যেক দিনই আকাশে জোড়া সূর্যোর উদয়-অব্ত হইতেছে, এ-রকম ব্যাপার বড়ই অদ্ভ নয় কি ? কিন্তু অদ্ভ হইলেও জগদীশরের এই প্রকাণ্ড স্প্তির মধ্যে হাজার ধনক সৃধ্য আছে। জ্যোতিধীরা ইতিমধ্যে ইহাদের প্রায় বারো হাজারের সন্ধান পাইয়াছেন :

#### নক্ষত্রদের আলো বাড়ে কমে কেন গ

পাক্তনা মেঘে ঢাকা পড়িলে চক্র-সূথা ও নক্ষত্রদের আলো কমিয়া যায়। ইহার কারণ বেশ বুঝা যায়,—মেঘগুলাই উহাদের আলো আট্কাইয়া দেয়। কিন্তু আকাশে মেঘ নাই, অগচ নক্ষত্রদের আলো হঠাৎ কমিয়া গেল, এই বকমটি হোমরা দেখিয়াছ কি ্ বোধ হয় দেখ নাই, কিন্তু অভি প্রাচীন কালের জ্যোভিষারাও ইহা দেখিয়াছিলেন এবং আজ-কালকার জ্যোভিষারাও শত শত নক্ষত্রের আলো এই বক্ষে বাড়িতে কমিতে দেখিয়াছেন।

ভোমরা হয় ত ভাবিতেছ, যথন তথন এ রক্ষে
নক্ষত্রদের আলো কমে। কিন্তু ভাগ নয়, এক একটা
নিচ্ছিষ্ট সময় অন্তর আলোর বাডাকম গ্র্য। কোনো ল নক্ষত্রে এই পরিবর্তন দেখিবার জন্য সত্র বংসর প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, আবার কোনো কোনোটির পরিবর্তন আডাই দিনে, আট দশ্দিনে বা এক বংস্রেই দেখা যায়।

পার্তস্ রাশিতে "আল্গল্" নামে একট মাঝারি রকমের উজ্জ্ল ভারা আছে; সেটির আলাে প্রায় তিন দিন অন্তর ভয়ানক কমিয়া আসে। তথন ভাছাকে একেবারে মিট্মিট্ করিতে দেখা যায়। অভূত নয় কি ণ আরব দেশেব প্রাচীন জ্যোভিষারা এই পরিবত্ন দেখিয়া নক্ষতিকৈ "দৈতা ভারা" বলিতেন। অবস্থা ভারা আলাে পরিবর্তনের কারণ

মধ্যে কোটি কোটি মাইল ভফাৎ থাকিলেও আমরা সাম্থ্র দাঁডাইয়া উহাদিগকে ঠিক ঐ রকমেই কাচাকাচি দেখি।

ভাগ হইলে বুঝা যাইতেছে, দূরবীণ দিয়া যদি আমবা কোনো জায়গায় হাজারটি নক্ষত্রকে দেখিতে পাই, তাগ হইলে উহারা যে কাছাকাচি আছে, একথা বলা যায় না।

কাছাকাছি হাজার স্থোর সন্ধান আকাশে পাওয়া যায় না এবং দাদশ স্থাদেরও খঁজিন্যা বাহির করা যায় না। কিন্ত জ্যোতিষারা অনেক জোড়া জোড়া স্যোর সন্ধান পাইয়াছেন এবং কোনো কোনো স্থানে তিন চারিটি সূর্য্যকেও একত্র থাকিতে দেখিয়াছেন। যদি দরবাণ দিয়া আৰুশি দেখিবার স্থাবিধ। হয়, তাহা হইলে একবার দর্বাণে এগুলিকে দেখিয়া লইয়ে। খালি চোখে ইহাদিগকে জোডা বলিয়া বোধ হয় না. ঁদূরবীণে যুগল-মৃত্তি বাহির হইয়া পড়ে। তখন একটি নক্ষত্রই যমক ভাইয়ের মত দুইটি কাছাকাছি নক্ষত্র হইয়া পড়ে। ইহারা সতাই কাছাকাছি থাকে এবং একটি অপরটিকে ঘূরিয়া বেড়ায়: যে জগতে এই রকম জোড়া জোড়া সূর্য্য পরস্পরকে ঘুরিয়া বেডায় সেখানকার গ্রহ-উপগ্রহেরা কত আলো ও তাপ পায় একবার ভাবিয়া দেখ। প্রত্যেক দিনই আকাশে জোড়া সুযৌর উদয়-অস্ত হইতেছে, এ-রকম ব্যাপার বড়ই অন্তত নয় কি ? কিন্তু অন্তত হইলেও জগদীখরের এই প্রকাশু স্প্রির মধ্যে হাজার বনক সৃষ্য আছে। জ্যোতিষীরা ইতিমধ্যে ইছাদের প্রায় বারো হাজারের সন্ধান পাইয়াছেন।

## নক্ষতদের আলো বাড়ে কমে কেন ?

পাইকো মেঘে ঢাকা পড়িলে চন্দ্ৰ-সৃষ্য ও নক্ষত্ৰদের আলো কমিয়া যায়। ইহার কারণ বেশ বুঝা যায়,—মেঘগুলাই উহাদের আলো আট্কাইয়া দেয়। কিন্তু আকাশে মেঘ নাই, অগচ নক্ষত্ৰদের আলো হঠাৎ কমিয়া গেল, এই রকমটি ভোমরা দেখিয়াছ কি দু বোধ হয় দেখ নাই, কিন্তু অভি প্রাচীন কালের জ্যোভিধারাও ইহা দেখিয়াছিলেন এবং আজ-কালকার জ্যোভিধারাও শত শত নক্ষত্রের আলো এই বক্ষে বাড়িতে কমিতে দেখিয়াছেন।

ভোমবা হয় ত ভাবিতেছ, যধন-তথন ঐ বক্ষে
নক্ষত্রদের আলো কমে। কিন্তু তাহা নয়, এক-একটা
নিচ্ছিট্ট সময় অধ্যর আলোর বাড়া-কমা হয়। কোনো
নক্ষতে এই পরিব ইন দেখিবার জন্ম সত্র বংসব প্রতীক্ষা
করিয়া থাকিতে হয়, আবার কোনো কোনোটির পরিব ইন
আড়াই দিনে, আট দশ দিনে বা এক বংস্তেই দেখা যায়।

পার্ত্তস্ রাশিতে "আল্গল্" নামে একটি মাঝারি রকমের উজ্জল তারা আছে; সেটির আলো প্রায় তিন দিন অন্তর ভয়ানক কমিয়া আসে। তথন তাহাকে একেবারে মিট্মিট্ করিতে দেখা যায়। জফুত নয় কি গু আরব দেখার প্রাচীন জ্যোভিষারা এই পরিবত্তন দেখিয়া নক্ষতিকৈ "দৈতা তারা" বলিতেন। অবস্থা তারা আলো পরিবর্তনের কারণ

জানিতেন না, দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া থাকিতেন। সিট্দ (Cetus) নক্ষত্ৰমণ্ডলের একটা ভারার নাম "মাইরা"। ভোমবা নক্ষত্রদের ম্যাপ দেখিয়া দক্ষিণ আকাশে এই নক্ষত্ৰকে অনায়াসে বাহির করিতে পারিবে। এটি আরো মজার নক্ষত্র। সাধারণতঃ ইহাকে খুব উজ্জ্বল দেখা যায়, কিন্তু দেশ মাস অন্তর ইহার আলো এমন কমিয়া যায় যে, তখন ভাহাকে খালি চোখে দেখাই যায় না,—দেখিতে গেলে চোখে দুরবাণ লগোইতে হয়। মজার বাপোর নয় কি ?

আঞ্কালকার জ্যোতিধীরা নক্ষত্রদের এই রকম আলো কমা-বাড়া দেখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—ইহার কারণও আবিকার করিয়াছেন। তাহার কথা শুনিলে তোমরা অবাকু হইয়া ঘাইবে।

সামর। পূর্বের বলিয়াছি, আকাশে যতগুলি উজ্জ্বল জারন্ত নক্ষত্র দেখা যায়, তার চেয়ে অনুজ্জ্বল মরা নক্ষত্রই আকাশে বেশি আছে। জন্ম-মৃত্যুকে কেছই এড়াইতে পারে না: আজ যে সূর্যা এত তাপ-আলো দিতেছে, লক্ষ লক্ষ বংসর পরে সে তাহা দিতে পারিবে না, কারণ তখন তাহার তাপ ও আলোর ভাণ্ডার একেবারে থালি হইয়া পড়িবে,—সূর্যা নিভিয়া যাইবে। আমাদের চাঁদ ও বুধগ্রহ এই রকমেই নিভয়া মরিয়া গিয়াছে। তাহাদের গায়ে একটুও তাপ নাই এবং নিজেদের আলো দিবার ক্ষমতাও নাই। পৃথিবী, মঙ্কল ও শুক্তেরও সেই দশা উপস্থিত ইইতেছে।

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, এই মহাকাশটা যেন গ্রহ-নক্ষত্রদের শাশান-ক্ষেত্র। জীব-জন্ম গাছ-পালা মরিলে পচিয়া নষ্ট হয়, লোকে পুড়াইয়া ফেলে বা মাটিতে পুঁতিয়া রাখে। কাজেই তাহাদের মৃতদেহের একটু চিহ্নও পৃথিনীর উপরে থাকে না। কিন্তু অনাদি কাল হইতে যে হাজার হাজার নক্ষত্র নিভিয়া ঠাণ্ডা হইয়া মরিতেছে, ভাহারাত এ রকমে নফ হইতেছে না: মরিয়া গেলেও ভালাদের শুক্নো হাডগোড-সার প্রকাণ্ড প্রেকাণ্ড দেইগুলা আকাশের অন্ধকারের মধ্যে যেখানে সেখানে ছডাইয়া থাকিছে। জাবন্ত নক্ষত্রদের সংখ্যা করা যায়, না হয় সংখ্যার একটা আন্দান্ত করা চলে। কিন্তু মরা নক্ষত্রদের আর সংখ্যাই হয় না, অনস্তকাল ধরিয়া তাহারা কেবল বাডিয়াই চলিয়াছে।

যাতা হউক অনিৱা নক্ষত্রদের যে আলোর বাডা-ক্মার কথা বলিলাম ভাষা এই মধা নক্ষরদেরই কাজ। জ্যেতিষ্ঠীরা বলেন যে-স্ব নক্ষত্রদের আলো বাড়ে ক্ষ ভারাদের সকলেই যমক-ভারা: কিন্তু ইহাদের গুটাই জাবস্ত নক্ষত্র নয় -- একটা মর৷ এবং আরে একটা জাবতা মর৷ নক্ষত্রদের আলো থাকে না, থাকে কেবল জীবন্ত নক্ষত্রদেরই। কাকেই যখন কালে৷ মরা নক্ষত্রটি ঘুরিতে ঘুরিতে উচ্ছাল জীবস্তু নক্ষত্রটিকে ঢাকিয়া ফেলে, তখন সূর্যা-প্রহণের মত নক্ষত্রেও একটা ছোট-খাটে। গ্রহণ হইয়া পড়ে। কালে। নক্ষত্র যদি উজ্জ্বল নক্ষত্রের সবটাই ঢাকিয়া ফেলে, ভাছা হইলে সর্ববগ্রাস গ্রহণ হয়; তথন আলো একেবারেই দেখা যায় না। যদি অর্দ্ধেক বা সিকি পরিমাণে ঢাকিয়া ফেলে, ভাহা হইলে আলোও অর্দ্ধেক বা সিকি কমিয়া আসে। জ্যোতিধীরা বলেন, জীবস্ত ও মরা নক্ষত্রদের এই রকম ঢাকাঢাকি ও লুকোচুরি খেলাতেই ভাহাদের আলোর বাড়া-কমা দেখা যায়।

### নক্ষত্রদের জন্ম

মরার কথাই বলিলাম, নক্ষত্রদের জন্মের কথা এখনো বলা হয় নাই। জন্ম ও মৃত্যু বড় মজার বাাপার; ইহারা ঠিক্ তালে তালে পা ফেলিয়া পাশাপাশি না চলিলে সংসার টি\*কিয়া থাকে না।

বোধ হয় আমার কথাটি বুঝিলে না। এই বাংলা দেশে যে দশ কোটি আন্দান্ধ লোক আছে, মনে কর আন্ধার্কত তাহাদের মৃত্যু রহিত হইয়া গেল, কিন্তু জন্ম যেমন চলিতেছে ঠিকু সেই রকমেই চলিতে লাগিল। বেশি দিন নয়, পঞ্চাশ বৎসর পরে দেশের অবস্থাটা কি হইবে ভাবিয়া দেখ দেখি। তথন নিশ্চয়ই বাংলার মাটিতে পা রাখিবার জায়গাটুকুও থাকিবে না,—মাসুধে মাসুষে সমস্ত দেশটা ভরিয়া যাইবে। আবার মনে কর, যেন ভগবানের আজ্ঞায় বাংলাদেশের লোকেরা মাালেরিয়া, কলেরা, হাম, বসত্যে যেমন মরিতেছে ঠিকু সেই রকমই মরিতে লাগিল, কিন্তু কেই জন্মিল না। তাহা হইলে দেশের অবস্থা কি দিড়াইবে ভাবিয়া দেখ। পঞ্চাশ ষাট্ বা সত্র বৎসর পরে নিশ্চয়ইব দেখিবে, বাংলা দেশ শ্মশান হইয়া গিয়াছে,—মাসুমের নাম-গন্ধও নাই।

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, কন্মনুত্যু তালে হালে পা ফেলিয়ানা চলিলে সংসার থাকে না। আনাদের বাংলার মানুষ লইয়া যে কথা বলিলাম, আকাশের নক্ষত্রদের লইয়া
ঠিক সেই কথাই বলা চলে। নক্ষত্রদের মধ্যে জন্ম লোপ
পাইয়া বদি কেবল মৃত্যুই থাকিত, তাহা হইতে এতদিনে এক
একটি করিয়া সব তারা নিভিয়া গিয়া আকাশটাকে অন্ধকার
করিয়া ফেলিত। কিন্তু তাহা যথন হয় নাই, তথন মানিয়া
লইতে হয়, মানুষের জন্ম-মৃত্যুর মত নক্ষত্রদেরও জন্মমৃত্যু
ভালে ভালে এক সঙ্গে চলে।

তোমারা হয় ভ ভাবিভেছ, দুরবীণ খাটাইয়া বৃঝি এখনি ভোমাদিগকে নক্ষত্রদের জন্মমৃত্যু দেখাইব। কিন্তু ভাহা পারিব না। মানুষ বাঁচে কত বৎসর জ্ঞান ত.—সত্তর আশী নবব্ট না হয় একশত বৎসর পর্য্যন্ত। কিন্তু এমন কতকঞ্জি পোকা আছে, যাহারা ত'ঘণ্টা তিন ঘণ্টা মাত্র বাঁচে। এই অল্ল সময়ের মধোই তাহার। জন্মিয়া বড় হয়, বড়ে। হয় এবং মরিয়া যায়। এখন যদি এই রকম একটি পোকার দল একটা পাড়া গাঁয়ে গিয়া কোমর বাঁধিয়া বলে. মাপুষ কি রকমে জন্মে ও কি রকমে মরে দেখিতে হইবে তাহা হইলে তাহারা কি সতাই মামুষের জন্মমৃত্যু দেখিতে পায়। পাড়া গাঁয়ে রোজ মানুষের জন্মমুত্য হয় না। কাজেই আক্ষালন করিয়া বসিতে বসিতেই এক ঘণ্টার মধ্যে পোকার দলের ভবলীলা সংবরণ করিতে হয়;—জন্মমৃত্যু দেখিবে কে ? নক্ষত্রদের তুলনায় মামুষের পরমায় ঠিক পোকার দলের পরমায়ুরই সমান। নক্ষত্ররা বাঁচে লক্ষ লক্ষ বৎসর

মানুষ বাঁচে এক শত বংসর। কাঞেই আমরা যদি এই একশো বংসরের প্রমায়ু হাতে করিয়া এখনি দূর্বাণ খাটাইয়। নক্ষত্রদের জন্মমৃত্যু দেখিতে ধাই, ভাহা হইলে একটা হাসির বাণোর হয় নাকি প

অপ্লায়ু পোকাদের সক্তে মাসুষের তুলনা করিলাম, কিন্তু 
ভাহাদের বৃদ্ধি বিবেচনা যে সতাই পোকার মত নয়, একথা 
বোধ হয় তোমাদিগকে বৃঝাইয়া দিতে হইবে না। মানুষের 
ধুব উচ্চ বৃদ্ধি ও জ্ঞান আছে। তা ছাড়া বর্ত্তমানকে দেখিয়া 
অতীত কালের কথা বেশ আন্দান্ত করিতে পারে এবং 
ভবিষ্যুতে কি হইবে তাহাও সব দিক্ দেখিয়া শুনিয়া ঠিক্ 
জানিতে পারে। ক্যোতিধীরা বর্ত্তমানের নানা ঘটনা দেখিয়া 
এই রকমেই নক্ষত্রদের জন্মবৃত্তান্ত লিখিয়াতেন।

আকাশের কোনো এক জারগার হঠাৎ একটা নৃতন
নক্ষত্র দেখা দিল এবং তাহা শুক্র বা বৃহস্পতির মত উচ্জ্বল
হইয়া জ্বলিয়া চ'মাস চার মাস পরে নিভিন্ন গেল, এরকম
ঘটনার কথা বোধ হয় ভোমরা শুন নাই। আমরা শুনিয়াছি,
কিন্তু দেখি নাই। জ্বোতিষীরা কিন্তু গত এক শত বংসরে
এই রকম সাত আটিটি নক্ষত্র জ্বিতে দেখিয়াছেন।

এই নক্ষতদের জন্মসূত্য বড় আংশ্রেয়া বাপার। ডাকুলর এন্ডারসন্ ইংলণ্ডের একজন বড় জ্যোতিধী। ইংরাজি ১৯০১ সালে তিনি এই রক্ষ একটি নৃতন নক্ষতকে বাহির ক্রিয়াছিলেন। কোধায় কিছু নাই, রাত্রি আড়াইটার সময়ে উত্তর আকাশের এক জায়গায় ইহা ছলিয়া উঠিয়াছিল।
প্রথমে তাহার বিশেষ আলো ছিল না, কিন্তু চতুর্থ দিনে
সেটি প্রথম দিনের চেয়ে দশহাজার গুণ উজ্জ্বল হইয়াছিল।
ভাবিয়া দেখ, আকাশের ঐ জায়গায় কি ভয়ানক আগুনই
ফ্লিয়াছিল। কিন্তু আগুন বেশি দিন থাকে নাই। জন্মের
ঠিক পাঁচ ছয় দিন পবে নক্ষত্রটির আলো কমিতে আরস্ক
কিয়োছিল এবং আট দিনে সেটি একেবারে নিভিয়া গিয়াছিল। ১৯০১ সালের পরে আরো গোটা দুই নক্ষত্রের
এই রকম ছলা ও নিভা দেখা গিয়াছে।

ইংরাজি ১৮৭৬ এবং ১৮৮৫ সালে যে দুটি নূতন
নক্ষত্রকে দেখা গিয়াছিল, সেগুলির কথা আবো কাশ্চ্যা।
এই নক্ষত্রগুলি হঠাৎ নিভিয়া যায় নাই, প্রায় এক নাস ধরিয়া
ভাহাদিগকে আকাশে দেখা গিয়াছিল। আজও ভাহারা
আকাশে জ্লিতেছে। কিন্তু সাধারণ নক্ষদের মত ইহাদিগকে
খালি চোখে দেখা যায় না। দূরবাঁণ দিয়া দেখিলে বোধ
হয় যেন, এক-একটা প্রকাণ্ড বাপ্রাশি আকাশে জ্লিতেছে।

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, সকল নূতন নক্ষত্র জানিয়াই মরে না; কেহ কেহ বাঁচিয়াও থাকে।

ভোমর। বোধ হয় ভাবিভেছ, আকাশের এক কোণে একটি আলোর বিন্দু দেখা গেল, এবং হয় ত মাস-খানেক ধাকিয়া নিভিয়া গেল। ভাহা লইয়া এত হাজামা কেন। কিন্তু চোধে একট্থানি দেখাইলেও ইহা কখনই সামান্ত আগুন নয়। এই সকল অগ্নিকাণ্ড আকাশের কোটি কোটি মাইল জড়িয়া চলো। কাজেই ক্লোভিগীরা ঘটনাগুলিকে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। কেন আবাশের থালি জায়গায় হঠাং এই রকম আলো জ্লে, তাঁহারা বংসরের পর বংসর আলো-চনা করিয়া তবে জানিতে পারিয়াছেন।

যাহা হউক, এসম্বন্ধে জোহিষীর যাহা বলেন, হাহা বড়ই আশ্চর্যাজনক। উল্লাপিণ্ডেরা বাহাসের ভিতর দিয়া জোরে নামিবার সময়ে বাহাসের দমা পাইয়া ছলিয়া উঠে. একথা ভোমরা আগেই শুনিয়াছ; পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি লাগিলে আগুনের ফুল্কি বাহির হয়, ভাহা হয় ই
সচক্ষেই দেখিয়াছ। জ্যোভিষারা বলেন, নৃতন নক্ষত্তের
ভাপ ও আলো সকলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জিনিসের ঠোকাঠুকি
হইতে উৎপন্ন হয়।

ভোমরা হয় ত ভাবিতেচ, মহাকাশে আবার এরকম ঠোকাঠুকি হইবে কি রক্ষে। কিন্তু আকাশে বড় জিনিসের অভাব নাই। যে-সব আলোহীন লক্ষ লক্ষ ঠাণ্ডা নক্ষত্র মরিয়া গিয়া ভূতের মত আকাশের অক্ষকারে বেড়াইতেচে, তাহাদের কথা মনে কর। তাহাদের সব গিয়াছে, কেবল গতিটুকুই আছে। কাজেই ভয়ানক বেগে ইহারা যথন পরস্পরকে ধাকা দেয়, তখন কি কাণ্ড হয় ভাবিয়া দেখ দেখি। দু'খানা রেলের গাড়ীতে ঠোকাঠুকি হইলে কি হয়, ভোমরা শুন নাই কি ? তখন একখানা গাড়ীও আরু থাকে না। যখন গু'টা বড় বড় মরা নক্ষত্র গু'দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া পরস্পারকে ধাকা দেয়, তখন তাছাদেরও ঐ রকম দশা হয়। গু'টাই চুরমার হইয়া ভাঙিয়া যায়। কেবল ইহাই নয়, সক্ষে সঙ্গে ভয়ানক আগুন জলে এবং আগগুনে ভাহাদের দেহের মাটি-পাথর ধাতৃ সকলি জলিয়া পুড়িয়া』



ধাকার পূব্দে

বাপপ হইয়া পড়ে! এই জ্লস্ত বাপপরাশিকেই আমরাদূর ৃহইতে নুতন নক্ষতের আকারে দেখি।



ধাকার সময়ে

মরা নক্ষতের। কি রকমে ধাকা পাইয়া জ্লিয়া উঠে এখানে ভাহার জুইথানি ছবি দিলাম। ছবি দেখিলেই বুঝিবে মরা নক্ষতের। যথন পরস্পারকে একটুখানি ছুঁইয়া ধাকা দেয়, তখন ভাহাদের সমস্ত দেহ ভাতিয়া বায় না। কেবল বেটুকুতে ধাকা লাগে তাহাই জ্বলে ও পোড়ে। কাকোই এ-রকম ঠোকাঠুকির আঞান বেশি দিন থাকে না, অল্ল দিনের মধ্যে



शकात शहर

ঠাণ্ডা হইয়া নিভিয়া যায়। কিন্তু যখন একটা নক্ষত্র এক-বাবে আরে একটার গায়ে পড়িয়া ধাকা দেয়, তখন কাহারো রক্ষা থাকে না। নিমেধের মধ্যে ছ'টাই সম্পূর্ণ ভাঙিয়া-চুরিয়া জ্বলিয়া উঠে। এই আগুন কয়েক দিনের মধ্যে কমিয়া যায় বটে, কিন্তু একবারে নিভেনা। রাবণের চিভার মত ভাহা দাউ দাউ করিয়া লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ বংসর ধরিয়া জ্বলিতে থাকে।

জ্যোতিষীরা স্বচক্ষে এবাস্ত যে-সকল নৃতন নক্ষত্রের জন্ম দেখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেবল তুইটারই দেহ জ্বলিতে দেখা যাইতেছে। এ কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, এই মহাকাশে নক্ষত্রেদের কেবল তু'টা চিতাই আছে। এই রকম আগুন আকাশের ধেখানে-সেখানে দেখা যায়। যখন পৃথিবী ও চক্রসূর্য্যের জন্ম হয় নাই, এই এরকম প্রাচীন কালেও নক্ষত্রদের ঠোকাঠ়কি হইয়াছে এবং তখন যে-সব আঞ্জন আংলিয়াছে তাহা নিভিয়া যায় নাই। আকাশের প্রায় পাঁচ হাজার জায়গায় এই রকম আগুনের সন্ধান পাওয়া গ্রিয়াছে।" জ্যোতিবীরা এগুলিকে নীহারিকা (Nebula) বলেন। নামটি যতই মিঞ্চি ইউক না কেন, এগুলি যে সভাই বড় বড় মরা নক্ষত্রদের চিভার আগুন, ভাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন।

# নীহারিক

তোমরা বোধ হয় নীহারিকা দেখ নাই। ইহা আকাশের এক অন্ত জিনিস। দুরবীণ ছাড়া এগুলিকে প্রায়ই দেখা যায় না : হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন দুরবীণের ভিতরে একখানি সালা উজ্জ্বল মেঘ দেখা যাইছেছে। কিন্তু এওলি যে মেঘ নয় বা দুরের নক্ষত্রদের লেপা আলোনয়, ভাছা বেশ বঝা যায়। বত দুৱে কোটি কোটি মাইল জায়গা জুড়িয়া যে বাপ্সরাশি জুলিতেছে, ভাঙাকেই আমরা উজ্জ্বল মেঘের মত দেখিতে পাই। তরল বা বাঙ্পীয় জিনিসের কোনো নিদ্দিষ্ট আকার থাকে না। নীগারিকার সর্ববাঙ্গে কেবল ৰাপ্ত বা থুৰ ছোট ছোট জ্বডকণাই থাকে. এজন্স ভাছাদের সকলকে একই নিদ্দিষ্ট আকারে দেখা যায় না। কোনোটির আকার লম্বা, কোনোটি আংটির মত গোল, কোনোটি ইস্কুপের পেঁচের মত। কিন্তু এই সৰ আকার দেখিলে প্রায়্ট বুঝা যায় ষে, নীছারিকাদের দেছের বাপ্রাল च्छित হইয়া নাই। কড়ের বাভাস বেমন ছুটাছুটি করে, ইহাদের দেহের বাপ্পরাশি ও জঙ্পিও যেন দেই রকমেই ছুটাছুটি করিভেছে ও খুরপাক্ ধাইভেচে।

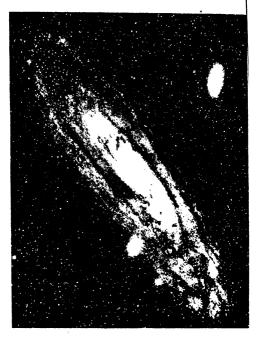

এনড্ৰোমিডা-মঙালের নীহারিক:

এখানে আমরা চু'টি নীহারিকার ছবি দিলাম। প্রথমটি এন্ড্রোমিডা রাশির নীহারিকা। আকৃতি দেখিলেই বৃঝিবে, যেন ইহার দেহের বাষ্পারাশি প্রচণ্ড বেগে এক গোলাকার পথে পাক্ থাইতেছে। ইহা আকান্দের যে পরিমাণ জায়গা জুড়িয়া আছে, তাহাতে আমাদের সূর্বোর রাজ্যের মত অক্তেঃ চু'হাজার রাজ্য অনায়াসে থাকিতে পারে!

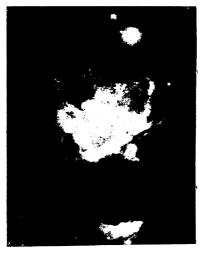

ভানপুৰুষে নীহাবিদ! দ্বিতীয় ছবিটি "কালপুকুষের" (Orion) নাহাবিকাব

আকৃতি: কালপুরুষের কোমরের নীচে যে করেকটি নক্ষত্র আচে তাহাদেরি মধ্যে এই নীহারিকাটিকে দেখা যায়। ইহাও আকাশের এক প্রকাণ্ড স্থান জুড়িয়া স্থালিতেছে।

ভাবিয়া দেখ, আকাশের এক একটা জায়গায় নীহারিকা-গুলি কি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডই করিতেছে !

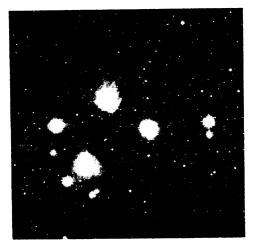

কুড়িকা-মঞলের নীহারিকা

আকাশে আগুনের অভাব নাই,—সূর্ব্যে গ্রহ-উপগ্রহে ধনকেত্তে উন্থাপিণ্ডে এবং নক্ষত্তে নক্ষত্তে যে কভ আগুন জ্লিতেছে, তাহা কল্লনাই করা যায় না। কাচ্ছেই নীহারিকায় আঞ্জন আছে বলিয়া স্ক্রোতিষীরা আশ্চর্ষাহন্ন:—ইহারা ভাপ ত্যাগ্য করিয়া ক্রমটি বাঁধিলে যে এক একটি নক্ষত্রের স্প্তিহয়, তাহা জানিয়াই অবাক্হন।

তোমর। কোনো কারখানায়র দেখিয়াছ কি 

কুমোরের কারখানায় কুমোররা মাটি ছানিয়া কত একমের

ছাড়ি কলসী ও পুতৃল প্রস্তিত করে। কাঠের কারখানায়
ছুতার মিস্তির। কাঠ দিয়া কত ছিনিস নিম্মাণ করে।
জ্যোতিষীরা বলেন, নীহারিকাগুলি বিধাতার এক-একটা
কারখানা-ঘর। যে-সর ছিনিসে সূমা ও মহাস্থানের গড়া
যাইতে পাবে, ভাহা নাহারিকাগুলিতে মজ্ত থাকে। তার
পরে যখন ঠাঙা হইয়া কমাট বাঁধিতে আরও করে, তথন সেইগুলিই এক-একটি সূমা বা নক্ষতের স্প্তি করিতে থাকে।

বৃষ্টির জল মাটিতে পড়িলে ভাহার অধিকাংশই নদ্য সমুদ্রে জমা হইয়া ক্রমে বাপা হয় এবং সেই বাপাই মেঘ হইয়া আবার বৃষ্টির আকারে মাটিতে পড়ে। বৃষ্টি হইতে মেঘ এবং মেঘ হইতে আবার বৃষ্টি, স্টির প্রপম হইতে চলিতেছে। জীবজন্তু গাছপালা মরিষা মাটিতে মিশিয়া গায় এবং সেই মাটি হইতে খান্ত সংগ্রহ করিয়া নৃতন জীবজন্তু গাছপালা বাঁচে। প্রকৃতির সব কাজেই এক রকম পুবাহন হইতে নৃতনের স্কৃতি দেখা যায়। গ্রহনক্ষত সুবাদের জন্ম-মৃত্যুতে সেই নিয়মই চলে। যখন আকাশের মহাস্থাঙ্লি ভাপ ও আলো বার করিয়া মরিয়া বার, তখন আমরা ভাবি, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বৃথি ভাহাদের কাজ শেষ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা হয় না,—মরা নক্ষত্রেরাই পরস্পরকে ধাকাধুকি দিয়া আবার জ্বলিয়া উঠে এবং এক-একটি নৃতন নক্ষত্রের জন্ম দেয়। ভাবিয়া দেখ বিধাতার কৌশল কি স্কুলর! বাহা পুরাতন এবং সংসারের সকল কাজের অযোগ্য ভাহাই মৃত্যুর ভিতর দিয়া নৃতনকে জন্ম দেয় এবং ভাহাতেই আমাদের এই অপূর্বব স্তিখানি টিকিয়া থাকে। ইহা আশ্চর্যা নয় কি ?

## সূর্য্য-জগতের উৎপত্তি

সূত্যা ও আকাশের অসংখা নক্ষতের। যে, একই রক্ষের জ্যোতিক, তাহা আগে অনেক বার তোমাদিগকে বলিয়াছি। সূর্যা, আমাদের কাছের জিনিস, তাই ইহার এত বড় আকার, এত তাপ ও আলো। নক্ষতের। দূরে আছে, তাই ভাগদের তাপ বুঝা যায় না এবং আলো এত অল্প হয়।

ভাষা ইউলে তোমবা বুঝিতে পারিতেছ, নক্ষরেরা ধেমন
এক-একটা নীহারিকা ইউতে জন্মিয়াছে, সৃদ্য ও ভাষার
উপপ্রহেরা ঠিক্ সেই প্রকার এক-একটা নীহারিকা ইউতে
জন্মিয়াছে। তাহা ইউলে দেখ,—যে পৃথিবাতে আমরা এখন
বাস করিতেছি, ভাষার মাটি-পাথর এমন কি তোমার আমার
দেহের অবুপ্রমাণু একদিন প্রকাণ্ড নীহারিকার আকারে
আকালে জ্লিয়া ভ্লিয়া ঘুরপাক খাইত। কত দিন এই
রকম জ্লা-পোড়া চলিয়াছিল জানি না,—হয় ত কোটি কোটি
বংসর চলিয়াছিল এবং ভার পরে ঠাণ্ডা হইয়া, সৃ্যা, বুঝ,
শুক্ত, পৃথিবা, চন্দ্র, মঙ্গল, বুহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহদের
স্কি করিয়াছিল।

ভোমরা হয় ও ভাবিতেছ, একটা প্রকাণ্ড নীহারিক।
ঠাণ্ডা হইলে, একটা জিনিদেরই দৃষ্টি করিতে পারে; সুর্য্যের
চারিদিকে যে ছোট-বড় আটিটি গ্রহ এবং বে-সব উপগ্রহ
আছে, ভাহাদের উৎপত্তি কি রকমে হইল 
কু প্রেণার উত্তর দিয়াছেন এবং উত্তর দিতে গিয়া যে-সকল
কুপা বলিয়াছেন, ভাহা বডই আশ্রুষ্ঠা।

সূর্য এখন আকাশের যে জায়গায় গ্রহ-উপগ্রহদের লইয়া আছে, তাহা কত বড় আগেই তোমাদিগকে বলিয়াছি। জ্যোতিযারা বলেন, এই প্রকাণ্ড জায়গা জুড়িয়া, স্থির পুকে একটি বড় নীহারিকা জলিত এবং তাহার বাজ্যানি ঝড়ের বাতাসের মত পাক খাইত। তোমরা বুঝিতেই পারিভেচ, যে বাজ্যানি আকাশের এতটা জায়গা জুড়িয়া থাকে, জাহা কথনই খুব ঘন হইতে পারে না। এ নীহারিকার বাজ্য প্রথমে ঘন ছিল। না; হয় ত তাহা আমাদের বাতাসের চেয়েও হালকা ছিল।

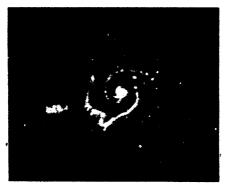

ভেনেটিস মওলের নীহারিকা

এখানে একটি নীহারিকার ছবি দিলাম। এটি উত্তর আকাশের একটি নক্ষত্রমণ্ডলে (Canes Venetice) আছে, আকৃতি দেখিলেই বুঝিবে ইহার দেছের বাশ্পরাশি কি রক্ষ বেগে পাক্ খাইতেছে। জ্যোতিবীরা অনুমান করেন, সূর্যোর নীহারিকার হাল্কা বাপ্ণরাশি এই রক্ষেই স্থানিরা কুলিরা মুরিত।

কোনো গরম জিনিসকে ঠাও করিলে কি হয় ভোমরা ভাষা আগ্নে ওনিয়ার;—ঠাওা করিলে পূর্বেরর আকার আর থাকে না, ভাষা চোট ইইয়া আগে। লক্ষ লক্ষ বংসর তাপ চাড়িয়া সূর্যোর নীহারিকার অবস্থাও ভাষাই ইইয়াজিল,—সেটি আকারে ছোট ইইয়া আগেকার চেয়ে অনেক জোরে বন্বন্করিয়া যুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

তোমরা হয় ত জিজ্ঞাসাকরিবে, আকারে ছোট চইল বলিয়া আগের চেয়ে কেন জোরে বুরিবে গু ভোমাদের এই প্রশ্নের উত্তর এখন দিতে পারিব না। ভোমরা বড় হইয়া বখন অনেক শক্ত শক্ত অল ক্ষিতে পারিবে, তখন এই প্রশ্নের উত্তর জানিতে পারিবে।

মনে কর, তোমবা একটু শক্ত কাদা দিয়া যেন একটি ভাঁটা বা বল প্রস্তুত করিলে এবং ভিতরে একটা কাঠি চালাইছা। ভাঁটাকৈ কোরে সুরাইতে লাগিলে। এই অবস্থায় নরম ভাঁটার আহকৃতি কি রকম হউবে একবার মনে ভাবিষা দেধ দেখি। সুরপাক্ খাইয়া সেটি কখনই আগোকার মত্ত গোলাকার খাকিবে না, জিনিসটার উপর ও নীচের দিক্ চেপ্টা হইয়া বাইবে। ভোঁতিয়ারা বলেন, সুর্গার

নাহারিকা খুব জোরে খুরিতে আরম্ভ করিলে, তাহার ঠিক্ ঐ দশাই হইয়াছিল;—উহার উপর ও নীচের দিক্ চেপ্টা হইয়াছিল এবং শেষে চেপ্টার পরিমাণ এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, সমস্ত নাহারিকার খানিকটা অংশ গাড়ীর চাকার মত আকৃতি লইয়া খসিয়া পড়িয়াছিল।

তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, সুর্যোর নীহারিকা হইতে চাকার মত একটা অংশ একবারই খসিয়াছিল। কিন্তু (क्यां जियो वा जा जा वा ना अक्षित भी त करल हिल (केलिएल) ঢিলের জায়গা হইতে কিরকম বার বার গোলাকার চেউ উৎপন্ন হয়, তোমরা কি তাহা দেখ নাই ৭ মল নাহারিকা হইতে এই রকমেই বারে বারে চাকার মত অংশ খসিয়া পড়িয়াছিল এবং সেই সব চাকার বাষ্প ক্রমে ক্রমে জমাট বাঁধিয়া. নেপ্চন ইউরেনস্ শনি বৃহস্পতি মঙ্গল প্রভৃতি আটটি গ্রহের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই রকমে গ্রহদের সৃষ্টি হইলে মূল নীহারিকার যে অংশ মাঝে অবশিষ্ট ছিল, এখন ভাহাই স্থোর আকৃতি লইয়া গ্রহদের মাঝে দাঁডাইয়া আছে। গ্রাহেরা আসল নীহারিকার যে-সকল অংশ পাইরাছিল, তাহা অভি অল্ল, ভাই বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল প্রভৃতি ছোট গ্রহেরা ভাপ ভাগে করিয়া শীঘ্রই ঠাগু৷ ছইতে পারিয়াছে ; বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্, নেপ্চুনের দেছ বড় হইলেও তাহারাও প্রায় ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সূর্য্যের ভাগে আসল নীহারিকার যে অংশ পডিয়াছিল, তাহা প্রহদের



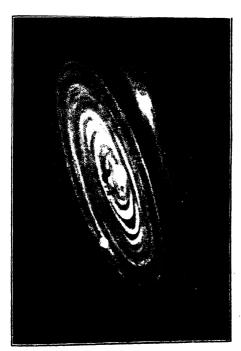

ভাগের মত অল্ল ছিল না, তাই সূধ্য এখনো ঠাণ্ডা হইতে পারে নাই।

কোনো অখপ্ত নীহারিকা হইতে সূর্য্য ও গ্রহদের স্পষ্টির বে কথা বলিলাম, ভোমরা ভাহা বুঝিতে পারিলে কি না জানি না। এখানে বে চু'থানি ছবি দিলাম ভাহা দেখিলে কভকটা ব্যাবিব বলিয়া মনে করিভেছি।

ক্রমাগত ঘুরপাক দেওয়াতে কি রকমে নীহারিক। হইতে এক একটা চাকার মত অংশ খদিয়াছিল, ২৯১ পৃষ্ঠার ছবিটি হইতে ভোমরা ভাহা বুঝিবে।

ছবির মাঝখানে সূর্য্যকে দেখিতে পাইবে। ইহা ঘুরপাক্ খাইতে খাইতে প্রায় গোল হইয়া পড়িয়াছে। নীহারিকা হইতে সকলের আগে যে চাকাটি বাহির হইয়াছিল,
ভাহার বাষ্প প্রায় সম্পূর্ণ জমাট বাধিয়া একটি প্রহের স্বস্তি
করিয়াছে। ইহা নেপ্চুন্। ভার পরে যে চাকাটি আছে,
ভাহার সকল অংশ এখনো জমাট হয় নাই,—জমাট বাধা
মুক্র হইয়াছে মাত্র। ইহা ইউরেনস্। এই সব ছাড়া
সূর্যোর গায়ে-লাগা আরো কভকগুলি চাকা ছবিতে দেখিবে,—
এগুলি শনি বৃহস্পতি মঙ্গল ইত্যাদির চাকা; জমাট বাধিতে
পারে নাই বলিয়া, ভাহাদের বাস্পরাশি এখনো ছড়াইয়া আছে।

ষিতীয় ছবিটি দেখিলে নীহারিকা হইতে সূধ্য-জাগতের স্প্তির কথা তোমরা ভালো করিয়া বুঝিবে। বইয়ের পাভার ক্ষুদ্র জায়গাটুকু আকাশের ডু'হাত দশ হাত জায়গা নয়, ইহার





প্রদার কোটি কোটি মাইল। স্প্তির আগে দেখানে জ্লন্ত নীহারিকার বাঙ্গা ছুটাছুটি করিত;—ছবিটিকে ভাল করিয়া দেখিলে তাহা বুঝিতে পারিবে। এই আগুনের ঝড়ের মধ্য দিয়াই যে, আমাদের এমন ফুন্দর পৃথিবীখানি জন্মিয়াছিল, একথা যেন মনে করিতেই ইচ্ছা হয় না। কিন্তু জ্যোতিষীয়া ইহাই শত শত বৎসর দেখিয়া শুনিয়া চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছেন, কাজেই তাহাতে আর অবিখাস করা য়য় না।

ছবিতে দেখ, ইউরেনস্ ও নেপচুনের জন্ম ইইয়া গিয়াছে, ভাহারা এখন নীহারিকার ঘূণিপাক্ ইইতে যেন দুরে পড়িয়া আছে। শনি ও বৃহস্পতিও প্রায় ভাহাদের নিজের মুর্ত্তি পাইয়াছে। কিন্তু মঙ্গল, পৃথিবী, শুক্র ও বৃধ এখনো নীহারিকার ঝড়ের মধ্যে ডুব দিয়া আছে!

একটি অবয়বহীন জ্লস্ত নীহারিকা হইতে এই রকম সুধ্য ও গ্রহদের উৎপত্তি আ শচ্ধা ব্যাপার নয় কি গ্

#### নক্ষত্ৰ-(চন

আকাশে চোখে যে ছয় হাজার আন্দাজ নক্ষত্র দেখা যায়, জ্যোতিষীরা ভাহাদের সকলেরি হিসাব রাখেন। শুধু হাহা নয়, প্রত্যেকেরই এক-একটা নাম দিয়া,ভাহাকেভাবে ও নক্ষত্রদের মাপে লিখিয়া বাখেন।

তোমরা ইয়ত ভাবিতেছ, গোটা পঁচিশ নাম আমাদের
মনে রাথা ধখন কঠিন, ছয় হাজার নক্ষতের নাম মনে রাথিবার জন্ম বুঝি জ্যোতিধারা রাত্রি জাগিয়া নাম মুখত করেন।
কিন্তু তাহা করিতে হয় না।

পৃথিবীতে কত প্রাম ও নগর আছে ভাবিয়া দেখ দেখি।
প্রামের কথা চাড়িয়া তোমবা যদি বড বড় সহরগুলির একটা
হিসাব কর, ভাহা হইলে সহরের সংখ্যা ছয় হাঞ্চারের বেশি
হয় না কি ? কিন্তু ইহাদের নাম আমরা মনে রাখিতে চেষ্টা
করি না। আমরা পৃথিবীকে কখনই একটিমার দেশ বলিয়া
মনে করি না, সমস্ত ভলভাগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করি
এবং এক-একটা ভাগের এক-একটা নাম দিই। তার পর
কেতাবে ও ম্যাপে ভাহাদের নাম লিখি। এই সব নাম
আমাদের প্রায়ই মনে থাকে। মনে না থাকিলে ম্যাপ দেখিয়া
বই পুলিয়া কোথায় কোন্সহর আছে ঠিক করি।

নক্ষত্র চিনিবার জন্ম জ্যোতিধারা চিক্ ঐরকমই করেন। ভাঁহারা সমস্ত আকাশটাকে খণ্ড থণ্ড করিয়া ভাগ করেন এবং এক-একটা ভাগকে এক-একটা নক্ষত্র-মণ্ডল বা রাশি বলেন। ভার পরে প্রভাক ভাগের কোথায় কোন্নক্ষত্রটি আছে, আকাশের ম্যাপে লিখিয়া রাখেন এবং বড় বড় নক্ষত্রদের এক-একটা নামও দেন। কেহ নক্ষত্র চিনিতে গেলে, তাঁহারা আকাশে সেই নক্ষত্র-মণ্ডলগুলিকে দেখান এবং ভাহাদের মধ্যে যে-সব নক্ষত্র আছে ভাহাদের নাম শিখাইয়া দেন।

পৃথিবীকে কি রক্মে ভাগ করা হয়, তোমরা ভূগোলে তাহা পড়িয়াছ। এক এক রাজা যে জায়গাটুকুতে রাজত্ব করেন, সেই জায়গাগুলিকে প্রায়ই এক একটা দেশ বলা হয়। যেমন এ অঞ্চলে ইংরাজ যেটুকুতে রাজত্ব করেন, ভাহা ভারতবর্ষ; কাবুলের আমীর যে অংশের রাজা তাহা আফগানিস্থান; মিকাডো যেটুকু শাসন করেন, তাহা জাপান। কিন্তু আকাশে ত আর এ-রক্ম রাজা নাই এবং রাজাও নাই; কাজেই জোভিষীরা হার এক রক্মে আকাশকে ভাগ করিয়াছেন।

নক্ষত্রপ্রলিকে তোমরা যদি কিছুক্ষণ ভাল করিয়া দেখিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, এক জায়গায় কতকগুলি নক্ষত্র মিলিয়া যেন একগাছি মালার মত হইয়া রহিয়াছে। জার এক জায়গায় হয় ভ দেখিবে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে মিলিয়া যেন বেশ একটা ভিন কোণা বা চারি কোণা জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শরৎকালে যখন সাদা মেঘ আকাশে ভাসিয়া বেড়ায়, তখন মেঘের কভ রকম আকৃতি কল্পনা করা যায় দেখ নাই কি ৩ একটা মেঘকে হয় ভ ঠিক্ হাতীর মড দেখা সেল, কিছুক্ষণ পরে তাছা একটা গোরু বা বুড়ো মাসুষের মত দাঁড়াইল। এ-রকম মেছের খেলা অনেক সময়েই দেখা যায়। ক্যোতিষীরা আকাশের নক্ষত্রদের লইয়া ঐ রকমই এক-একটা অন্তত আকৃতির কল্পনা করিয়া থাকেন!

ভাষা ভইলে বুঝা যাইতেছে, আকাশে রাজা বা রাজা না থাকিলেও, ভাষার জায়গায় জায়গায় নক্ষতেরা মিলিয়া যে-সব আকৃতির স্থি করিয়াছে ভাষা আছে। জোভিষারা এই-সব আকৃতিকে মনে রাখিয়া সাকাশকে নানা সংশোভাগ করেন এবং কছকগুলি নক্ষত্র একত্র ভইয়া আকাশের যেখানে একটা ভেডার মত চেহারা পাইয়াছে, ভাষাকে মেয়রাশি বলেন রেখানে রাছেব মত চেহারা পাইয়াছে, ভাষাকে রমরাশি বলেন এবং যেখানে বিভার মত আকৃতি করিয়াছে ভাষাকে বৃশ্চিকরাশি বলেন। এই রকম রাশিতে এবং নক্ষত্র মগুলে সমস্ত আকৃশে ভাগ করা রহিয়াছে। কেবল ইচাই নছে, কোন্ কোন ভারায় মিলিয়া আকাশের কোন অংশে মেয়, বৃষ, বিছা প্রস্তুতির মত ভইয়া আছে, জোভিষারা ভাষাও মাণে আঁকিয়া রাপেন। যাহারা নক্ষত্র চিনিতে চায়, ভাছাগিককে সেই মাণে লেখাছেয়া আকাশের কোথায় মেয়রাশি কোখায় ব্যরাশি আছে, জোভিষারা ভাহা দেখাইয়া দেন।

ভাছা চইলে বৃষ্ণাইতেতে নক্ষত চেনাপ্ৰ শক্ত নয়। মনে কর কেছ জিজাসা করিল, ভাপানের টোকিয়ো সহর কোধায় পুষাহার ভূগোল জানা আছে, সে কানাড। বেল্জিয়ম্ ইংলণ্ড বা চীন দেশে থোঁজ না করিয়া, প্রথমেই জাপান দেশটিকে ম্যাপে দেখে এবং শেষে টোকিয়ো সহরকে আঙুল দিয়া দেখায়। সেই রকম যদি কেহ জিড্ডাসা করে ব্যরাশির রোহিণী নক্ষত্র কোথায়,—ভাহা হইলে যাহার নক্ষত্র চেনা আছে, সে কোনো দিকে না ভাকাইয়া আকাশের যেখানে ব্যরাশি আছে, ভাহার থোঁজ করে এবং ভার পরে সেখানে রোহিণী নক্ষত্রকে ধরিয়া ফেলে।

পৃথিবীতে রাজার সংখ্যা ধুব বেশি নয়, কাজেই রাজ্যের সংখ্যাও বেশি নয়। কিন্তু জ্যোতিধীরা আকাশকে যে-সব মগুল বা রাশিতে ভাগ করিয়াছেন, ভাহার সংখ্যা অনেক। ক্যাল্ডিয়ান নামে এক অতি প্রাচীন জাতি নক্ষত্রদের লইয়া সর্ববপ্রথমে নানা আকৃতির কল্পনা করিতেন। মেষপালন ইঁহাদের কাজ ছিল। ভাঁহারা এখনকার লোকদের মত লেখাপড়া জানিতেন না এবং গ্রহ-নক্ষত্রদের গতিবিধির কথাও বুঝিতেন না। বাঘ-ম্লুকের মুখ ছইতে ভেড়াগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা খোলা মাঠের মধ্যে শুইয়া রাত জাগিয়া পাহারা দিতেন এবং নক্ষত্রদের দেখিয়া ভাহাদের এক-একটা আবৃতি কল্পনা করিতেন। এই রকমে তাঁহারা সিংহ ভল্লুক ছাগল কুকুর প্রভৃতি জীবজন্ত্রর নামে আকাশকে অনেক ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আজকালকার জ্যোতিধীরা সেই ক্যাল্ডিয়ান্দেরই ভাগকে মানিয়া চলিতেছেন। আমরা ভোমাদিগকে আকাশের সকল নক্ষ্য-মগুলের কথা বলিব না.

কেবল প্রধান প্রধান গোটাকতককে চিনিবার বলিয়া দিব।

তোমরা উত্তর-আকাশের সপ্তথি নামে নক্ষত্র-মণ্ডলকে

\* দেখিবছাছ কি গুলাওটি বড়

শপ্তথি বিশিষ্ট

বড় নক্ষত্রকে লইয়া এই

মণ্ডলটি ইইয়াছে। এখানে

সপ্তথিমণ্ডলেব একটা ছবি

দিলাম। ইহার সাভটি নক্ষত্র

কেমন জন্দ্রভাবে সাঞ্চান

আছে দেখিছেছ। সপন উত্তর
আকাশে সপ্তথি উদ্ধা হয়,

ভখন লক্ষত্রপ্রলিকে ঐ বক
জন্দ্রভাব।

সপ্তথিবল

স

সময়ে ভোমরা এই মণ্ডলকে উত্তর আকাশের গুব উপর দিকে দেখিতে পাইবে এবং জৈাষ্ঠ-আষাচ মাস চইতে তাহাকে একটু-একটু করিয়া পাশ্চমে হেলিতে দেখিবে। তার পরে ভাদ্র আখিন কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ এই চারি মাসের সন্ধাকালে বদি তোমরা সপ্ত্যির গোঁজ করে ভাষা চইলে তাহাকে দেখিতেই পাইবে না। পৌষ মাসে গোঁজ করিলে সন্ধারে সময়ে আকাশের উত্তর-পূর্বে কোণ চইতে ইহাকে একটু-একটু করিয়া উপরে উঠিতে দেখিবে।

যে ছবি দেওরা গেল ভাষার সহিত মিলাইরা ভোমরা হয় ত সপ্তমিকে চিনিতে পারিবে। যদি চিনিতে না পার, তবে বাঁহারা একটু-আবটু জ্যোতিষের কথা জানেন তাঁদের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়ো, তিনি সপ্তমিমগুলকে চিনাইয়া দিবেন।

তুই হাজার আড়াই হাজার বংসর আগে আমাদের পূর্ববপুরুষেরা সপ্তবিকে বেশ ভাল করিয়া জানিতেন এবং ইহার
সাতটি নক্ষত্রের মরাচি, অতি, অঙ্গিরা, পুলস্তা পুলহ, ক্রতু
এবং বশিষ্ঠ এই সাতটি নাম দিয়াছিলেন। এগুলি আমাদের
দেশের বড় বড় ঋষিদের নাম। এই জন্মই এই সাতটি তারা
আকাশের যে জায়গাতে আছে, তাহাকে সপ্তবিমণ্ডল বলা হয়।

ইংরাজ-জ্যোতিধীরাও সপ্তধির সাতটি তারার এক-একটি
নাম রাখিয়াছেন; কিন্তু সেগুলি দেবতা বা ঋষিদের নাম
নয়। তাঁহারা ইহাকে সপ্তধিমণ্ডল না বলিয়া জল্লুক-মণ্ডল
বলিয়াছেন। সাতটি নক্ষত্রে মিলিয়া একটি জল্লুকের আকৃতি
করিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের মনে হইয়াছিল। শেষের তিনটি
তারাকে তাঁহারা ভল্লুকের লেজ বলেন।

সপ্ত্যির একটি ভারা বড় মঞ্জার। ইহাকে আমাদের জ্যোতিবীরা বশিষ্ঠ বলেন। পরিকার রাত্রিতে ভোমরা বদি বশিষ্ঠকে ভাল করিয়া দেখ, তাহা হইলে উহার ঠিক্ গায়ে একটি খুব ছোট নক্ষত্র দেখিতে পাইবে। এটির নাম "অরুক্তী"। অরুক্তী বশিষ্ঠের স্ত্রী। সকলের ভাগো কিয় ঐ ছোট নক্ষত্রটিকে দেখা ঘটেনা। বাহাদের দৃষ্টিশক্তি খুব ভাল ভাহারাই অক্স্পতীকে দেখিতে পায়। ভোমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবে।

ভৌমরা প্রথ-ভারার বোধ হয় নাম শুনিয়াছ। সব তারা রাজ্রিতে সরিতে সরিতে পশ্চিমে অন্ত যায়, কিন্তু প্রশ্ব-ভারার অব্ত নাই,—উদয়ও নাই। আজ ভালাকে যেখানে দেখিভেছ, এক শত বৎসর পরে, হয় ত হাজার বৎসর পরেও ভাহাকে ঠিক সেই জায়গাতেই দেখা যাইবে। সপ্তমি দিয়া এই তারাটি বেশ চেনা যায়। ছবিতে সপ্তমির "ক" ও "খ" নামে যে ছটি ভারা দেখিভেছ, ভাহারা প্রণ্য নক্ষত্রের সহিত সর্বনদাই প্রায় এক রেখায় থাকে।

"ক" ও "ব"কে যোগ করিয়া তোমরা মনে মনে একটা রেখা কল্পনা কর এবং তার পরে এই রেখাকে নাঁচের দিকে বাড়াইয়া দাও। এই রকম করিলে রেখাটিকে একটি মাঝারি রকমের উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছ দিয়া যাইতে দেখিবে। এই নক্ষত্রটিই প্রব-ভারা। ইহা পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে; সে দূরত্ব এত বেশি যে ভাষার আলো পৃথিব'তে আসিয়া পড়িতে পথের মাঝেই সাভচল্লিশ বৎসর কাটাইয়া দেয়।

প্রব-ভার। আকাশের ঠিক্ উত্তরে থাকে এবং সপ্রথি-মণ্ডলও উত্তর আকাশে খুরিয়া বেড়ার । যদি গাড়াতে বং নৌকায় যাইতে যাইতে রাত্রির অক্ষণেরে ভোমাদের কখনও পথ ভুল হইয়া যায়, ভাছা হইলে এই সব নক্ষরদের দেখিয়া ভোমরা অনায়াসে দিক্ ঠিক করিতে পারিবে। অকৃল সমুদ্রে যথন জাহাজ চলে, রাত্রির অক্ষকারে দিক্ ঠিক করা বড় কঠিন হয়। জাহাজের কাপ্তেনেরা এই রকমে নক্ষত্র দেখিয়াই পথ চিনিয়া লন। দিনের বেলায় যথন তারা দেখা বায় না, তথন সুধ্যকে দেখিয়া দিক্ ঠিক করিতে হয়।

উত্তর আকাশে কাাসোপিয়া (Cassiopeia) নামে একটা বড় মজার মগুল আছে। ইহার ভিতরকার নক্ষত্রগুলিকে সারি বাঁধিয়া ঠিক ইংরাজি অক্ষর "M" বা "W"এর মত





থাকিতে দেখা বায়। এখানে ক্যাসোপিয়ার একটা ছবি দিলাম। ইহা সপ্তবিমণ্ডলের ঠিক উণ্টা দিকে থাকে। অর্থাৎ প্রক-তারার এক দিকে সপ্তমি এবং ভাষার ঠিক উল্টা দিকে কান্যোপিয়াকে দেখা যায়। কাঞ্চেই বংসরের যে মাসে সপ্তমিকে দেখা যায় না, তথনি কান্যোপিয়াকে দেখা যায়।

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের সন্ধার সময়ে উত্তর আকাশের বেশ একটু উচু জায়গায় ভোমবা কাাসোপিয়াকে দেখিছে পাইবে। কিন্তু বৈশাখ-জান্ত মাসে ভাহাকে একবারে দেখিবে না; তথন সপ্তামিকেই আকাশে দেখিতে পাইবে। কাাসোপিয়া ঠিক ছায়াপথের উপরে আছে; ছয়াপথ ধরিয়া উত্তর আকাশে সন্ধান করিলে উহার গোঁজ পাইবে।

আখিন মাস হইতে কাল্পন প্ৰাস্থ আমাদের দেশের আকাশ বেশ পরিকার থাকে: কাত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যাকালে হোমরা চিক মাথার উপরকার নক্ষরগুলির দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়ো। সেখানে একটি বড় নক্ষত্রমগুল আছে। ইংরাজিতে এই মণ্ডলকে পেগাসস (Pressure) বলে। পর পুষ্ঠায় উহার একটা ছবি দিলাম। দেখ্—ইহার চারিটি বড় বড় নক্ষত্রে একটি রহং চতুছুক্তির মত ইইয়াছে এবং ভাহার এক কোণ ইইতে ভিন্টা বড় বড় নক্ষত্র এক একে উত্তর আকাশের নাচে নামিয়াছে। চতুছুক্তকে যদি একখানা বড় রকমের ঘুঁড়ি বলিয়া ধরা যায়, ভাহা ইইলে নীচের ভিন্টা নক্ষত্রে ঘুঁড়ির লেজ ইইয়াছে মনে হয় না কি ই

প্রব-নক্ষত্রকে ভোমরা বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছ। যদি চিনিয়া পাক, তবে প্রদরের উপরেই ভোমরা ক্যাসো- পিয়াকে দেখিবে এবং ক্যাসোপিয়ার উপরে অর্থাৎ ঠিক মাথার উপরে পেগাসস্কে খুঁজিয়া পাইবে।



ভোষরা বোধ হয় মনে করিতেছ, ঘুঁড়িও তাহার লেজ সকলকেই পোগাসস্বলে, কিন্তু তাহা নয়। কেবল ঘুঁড়ি-খানাই পোগাসস্ এবং তাহার লেজের তিনটি তারা এন্ড্রামিডা-মণ্ডল। তাহা হইলে দেখ পোগাসসের লেজেই আর একটা নক্ষত্রমণ্ডল আছে।

পেগাসস্ ও এন্ডোমিডাকে বলি ভোমরা চিনিয়া থাক

তাহা হইলে তোমরা পার্স্স্ রাশিকে চিনিতে পারিবে।
এই নক্ষত্রমণ্ডল পেগাসসের লেজের শেষ ভারাটিতে আরম্ভ
হইয়াছে। ছবিতে দেখিতে পাইবে, লেজের সহিত আড়াআড়ি ভাবে গোটা ভিনেক নক্ষত্র রহিয়াচে, এগুলি পার্স্স্
রাশির নক্ষত্র। ভোমরা আগে "আলগল্" অর্থাৎ "দৈতাতারা"র নাম শুনিয়াচ। এটি বেশ উজ্জ্বল ভারে। কিন্তু প্রায়্
তিন দিন অন্তর ইহার আলো ভ্রানক কমিয়া আসে। এই
অন্ত্রুত নক্ষত্রকে ভোমরা পার্স্স্-মগুলে দেখিতে পাইবে।
কোথায় খুঁজিলে সন্ধান পাইবে ভাহা ছবিতে আঁকিয়া
দিলাম। ছবি দেখিয়া আকাশে পার্স্স্সকে চিনিয়া লইয়া
এবং ভার পরে ছবির সহিত মিলাইয়া আল্গলের সন্ধান
করিয়ো,—ভাহাকে নিশ্চিত দেখিতে পাইবে।

একে-একে অনেকগুলি নক্ষত্রমগুলের কথা ভোমাদিগকৈ বলিলাম। কালোপিয়া, এনড়োমিডা, পার্সুস্, —এ সকলই ইংরাজি নাম। ইহাদের বাংলা বা সংস্কৃত নাম নাই। এই নামগুলির সঙ্গে কতকগুলি মঞ্চার গল্প আছে।

একটা গল্প তোমাদের বলি, শুন।

অনেক দিন আগে গ্রীসদেশে সিফস (Cephens) নামে এক রাজা ছিলেন। তার ঝাণীর নাম ছিল ক্যাসোপিরা। রাজা ও রাণী অনেক দিন স্থাথে রাজাত্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পুত্র সন্তান ছিল না। এন্ড্রোমিডা নামে কেবল এক পরমা সুন্দরী কন্সাছিল। কন্সার রূপ ও গুণের কথা দেশ-বিদেশে চডাইয়া পড়িয়াছিল।

এমন সুখের রাজ্যেও কিন্তু মহা ভয় দেখা দিল। রাজধানীর নিকটে একটা কিন্তুত্তিমাকার রাক্ষস আসিরা প্রতিদিন গণ্ডায় গণ্ডায় মামুষ খাইতে আরস্ত করিল। বাহারা রাক্ষসটাকে দেখিয়াছিল ভাহারা বলিতে লাগিল,—উহার শরীরের পিচনটা সাপের মত, সম্মুখটা কুমীরের মত; ভার উপরে আবার তুই পাশে তুটা বড় বড় ডানা! বাহা হউক জলে স্থলে আকাশে সব জায়গায় সে অনায়াসে বেড়াইয়া ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ করিল। জালে ধরিতে গেলে সেজাল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিল,—শিকারীদের বাণ ভার গায়ে ঠেকিয়া বাঁকিয়া বাইতে লাগিল।

রাজা গণক ঠাকুরকে ডাকিলেন। অনেক পাঁজিপুথি বাঁটিয়া ঠাকুর বলিলেন,—এই রাক্ষস সামান্ত নয়। ইহার নাম হাইড্রা (Hydra)। স্বয়ং জলদেবতা রাগ করিয়া সিকসের রাজা নম্ট করিবার জ্বন্ত উহাকে পাঠাইয়াছেন। জলদেবতার অনেকগুলি ফুন্দরী কন্তা ছিল; কিন্তু রাজকুমারী এন্ড্রোমিডার রূপগুণ তাদের চেয়েও বেশি। ইহা দেখিয়াই জলদেবতা এন্ড্রোমিডাকে হত্যা করিবার জন্ম হাইড্রা রাক্ষসকে পাঠাইয়াছেন।

দেশময় ৰাষ্ট্ৰ হইরা গেল, এন্ড্রোমিডাকে ধাইতে না পারিলে হাইড়া রাজ্য ছাড়িবে না। রাজা ভয়ানক চিক্তিত হইয়া পড়িলেন। প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া রাজবাড়িতে জাসিয়া এনড়োমিডার থোঁজ করিতে লাগিল।

রাজা ও রাণী কক্সাকে কিছুক্ষণ লুকাইয়। রাধিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একেবারে সকলকে ফাঁকি দিতে পারিলেন না। মন্ত প্রজারা এন্ড্রোমিডাকে ধরিয়া ফেলিল এবং নদার ধারের এক পাহাড়ে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, সেই রাক্ষসটা রাত্রিতে এন্ড্রোমিডাকে খাইয়া পরদিন দেশ ছাডিয়া প্লাইয়া যাইবে।

বাজা ও রাণী এনড়োমিডার জন্ম কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাগলের মত হইয়া গোলেন এবং এন্ডোমিডা হাতে পায়ে শিকল পরিয়া একলাটি কাঁদিতে লাগিলেন।

বাত্রি চপুর হইয়া গিয়াছে, কাঁদিতে কাঁদিতে বােধ হয়
এন্ড্রামিডার একটু ঘুম আসিয়াছিল ;—এমন সময়ে খুব
বড় একটা পাখীর ডানার কট্পট্ শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙিয়া
গেল। তিনি মনে করিলেন, এইবার বুঝি রাক্ষস আসিল।
ভয়ে ভয়ে চােথ খুলিলেন, কিন্তু রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন
না। দেখিলেন, এক পরমস্তক্ষর বীরপুক্ষর তার-ধমুক হাডে
করিয়া সমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁর পারের খড়মের সক্ষে
ঘুটা পাখীর ডানা বাঁধা,—সেই ডানার ভর করিয়া ভিনি
কোধা হইতে উড়িয়া আসিরাছেন। বীরপুক্ষ নিজের
পরিচয় দিয়া বলিলেন, তাঁহার নাম পার্স্ত ব্, বিপদের কথা
ভনিয়া রাজকভাকে উজার করিতে আসিরাছেন।

পার্স্কে কাছে পাইয়া এন্ড্রোমিডা থুব থুসী হইলেন এবং তাঁর ভয়ও কমিল। পার্স্ রাজকুমারীকে ভরসা দিয়া নিকটের এক জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন।

রাত্রি যথন প্রায় শেষ হইয়া আদিয়াছে, তখন হাতীর ডাকের মত একটা শব্দে এন্ড্রোমিডা চম্কাইয়া উঠিলেন।
নদীর দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, জল তোল্পাড় করিয়া দশটা
হাতীর মত দেহ লইয়া হাইড্রা রাক্ষস পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া
আদিতেছে। কিন্তু তাহাকে আর বেশি দূর আদিতে হইল
না, পার্স্বের ফুইটা তীরের আঘাতে তাহার দেহ দুই খণ্ড
হইয়া গেল।

ভোব হইলে লোকে ভাবিল, এন্ডুেমিডাকে বৃঝি রাক্ষসে খাইয়া কেলিয়াছে। কিন্তু যখন তাহারা শুনিল, বাঁর পাস্তুস্ রাক্ষস বধ করিয়া এন্ডুেমিডাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন তাহারা খুবই আশ্চয়া হইল। বাজা ও রাণী কন্সাকে কিরিয়া পাইয়া পরম স্থাইলেন। দেশে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল। রাজা সিফ্স খুসী ইইয়া এন্ড্রেমিডার সহিত পাস্তুসের বিবাহ দিলেন এবং অর্জেক রাজা মেয়ে-জামাইকে দান করিলেন।

তোমরা বুঝিভেই পারিতেছ, যে গল্পটি বলিলাম ভাহা সভ্য নয়। কিন্তু ইহাতে আগে গ্রীসের লোকেরা বিখাস করিত; এবং বলিভ, রাণী ক্যাসোপিয়া, রাজ-জামাভা পার্সস্ এবং রাজকন্ম এন্ড্রোমিডা মৃত্যুর পর এক-একটা নক্ষত্রমণ্ডল হট্যা আকাশে রচিয়াছেন।

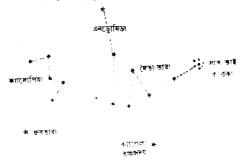

দিকস্থৰং হাইড়াও উত্তৰ-আকাশের চুই স্থানে আছে। তোমৰা হথন নক্ষত্তেৰ বহু মাপে দেখিয়া ভাৰা চিনিঙে শিখিৰে, ভখন ঐ চুইটি নক্তু-মণ্ডলকে দেখিতে পাইৰে।

যাহা হউক এখন সভা নকত্ৰ-মণ্ডলের পরিচয় দেওয়া বাউক। এখানে একটা ছবি দিলাম। দেখিলেই বুঝিবে, ছবিতে প্রব-তারা ও কাালোপিয়া আছে। তার পরে পাস্ত সের সেই তিনটি তারাও আছে। কিন্তু পাস্ত স্-মণ্ডল এখানে শেষ হয় নাই! ছবিতে দেখিবে, একগাছি মালার মন্ত বাঁকিয়া গিয়া পাস্ত সের অপর তারাগুলি "গাতভাই" মণ্ডলে ঠেকিয়াছে।

"সাত ভাইকে" তোমরা আকাশে দেখ নাই কি ? কেছ

কেই ইহাকে "সাত বোন"ও বলে। অগ্রহারণ মাসে সন্ধ্যার পরে ইহাকে পূর্ব্ব-আকাশে দেখিতে পাইবে। দেখিলে বোধ হইবে, যেন কভকগুলি জোনাকা পোকা জড় হইর। মিট্মিট্ করিতেছে। চেন্টা করিলে ভোমরা ইহাতে অনায়াসে ছয়টি ভারা গুলিয়া বাহির করিতে পারিবে। দূরবাঁণে কিন্তু "সাত ভাইয়ে" প্রায় চারিশত নক্ষত্র দেখা যায়। আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোভিষারা এই সব নক্ষত্রকে কৃত্তিকা-রাশি বলিতেন। ইহা বুয়য়াশিরই একটা অংশ।

কৃত্তিক। অর্থাৎ "সাত ভাইয়ের" নীচেই ভোমরা রোছিণীকে দেখিতে পাইবে। এটি লাল রঙের বেশ একটি উচ্চ্ছল নক্ষত্র। তিন কোণার মত যে একটু জায়গায় অনেক-গুলি নক্ষত্রকে জটলা করিতে দেখিবে, সেখানেই রোহিণীকে খুঁজিয়া পাইবে। আমাদের প্রাচীন জ্যোতিধীরা বলিতেন, রোহিণী চন্দ্রের জ্রী এবং বুধ গ্রহটি রোহিণী ও চন্দ্রের পুত্র।

তোমর। আকাশে "কালপুরুষ" নামক নক্ষত্রমগুলকে দেখিয়াছ কি ? সমস্ত আকাশে এমন স্থুনর মণ্ডল বোধ হয় আর নাই। পর পৃষ্ঠায় ভাহার একটা ছবি দিলাম। রেখা টানিয়া নক্ষত্রের যোগ করিয়া দিয়াছি,—ঠিক যেন একটা মাসুষের মন্ত চেহারা হইয়াছে। ভাহার হাতে ধমুক আছে, কোমরে কোমর-বদ্ধ আছে; কোমর-বদ্ধ ভরোরাল ঝুলানো আছে। ইহাই কাল-পুরুষ। ইহার ইংরাজি নাম গুরায়েন (Orion)

অগ্রহারণ মাসের শেষাশেষি সন্ধারে পরে, পুরুর-আকাশে তাকাইলেই ডোমরা কাল-পুরুষকে দেখিতে

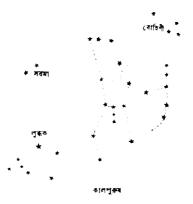

পাইবে। মাঘ মাসের সন্ধায় ভাহাকে প্রায় মাথার উপরে দেখিবে। ভার পরে বৈশাখ-ক্যৈটের সন্ধাকালে ভাহাকে পশ্চিমে অন্ত যাইতে দেখা যাইবে। আগে আমরা কাল-পুরুষের যে একটি নীছারিকার ছবি লিয়াছি, ভাহা ইহারি কোমরবন্ধের নীচে ভলোয়ার থানির মধো আছে। যদি দূরবাণ দিয়া কখনো নক্ষত্র দেখার স্থবিধা হয়, এ নীছা-রিকাটিকে একবার দেখিরা লইয়ো।

"সাভভাই" সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনা যায়। "দাভ-

ভাই"কে আমাদের দেশের কোনো কোনো জ্যোতিষী "মাতৃ-মণ্ডল" নাম দিয়াছেন। সাধারণ লোকের বিশাস ছিল, মাতৃমণ্ডলের ছয়টি তারা সপ্তাধি-মণ্ডলের ছয়জন ঋষির স্ত্রী। "কালপুরুষকে" লইয়া যে গল্প আছে, তাহা আবার অভ্য রকম। প্রজাপতি ও উবা নামে চুইটি দেবতার কথা আমাদের অতি প্রাচীন ধর্মপ্রেন্থ বেদে লেখা আছে। গল্পে শুনা বায়, প্রজাপতি ও উবা হ্রিণের আকৃতি লইয়া নাকি কালপুরুষদের তারার মধ্যে লুকাইয়া আছেন।

ঐ দুই নক্ষত্রমণ্ডল-সম্বন্ধে ইংরাজিতে যে গল্প আন্তে, ভাহাবড়মজার।

আমাদের সরস্থতী যেমন বিভার দেবতা, এীকদের ডিয়ানা নামে সেই রকম এক দেবী ছিলেন। তাঁহাকে সকলে চন্দ্র-সূর্যোর আলোর দেবতা বলিয়াও মানিত। ডিয়ানার ছয় জন সধী ছিল। তাহাদের কাঞ্চকর্ম বেশি ছিল না; এইজন্ম ডিয়ানা দেবা রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িলে ভাহারা জ্যোভিয়ার আলোতে পাহাড়-পর্বতে বেড়াইয়া গান করিত ও নাচিত।

এই সময়ে গ্রীস্ দেশে ওরায়েন্নামে এক জন ব্যাধ

চিল। সে পাহাড়-পর্বতে শীকার করিয়া বেড়াইত।

একদিন ঐ ছয় স্থীদের সঙ্গে ওরায়েনের দেখা হইয়া গেল।
ভাহার হাতে ধ্যুক-বাণ চাল-ভলোয়ার ছিল, ভার উপরে

চেহারাটাও ব্যদ্তের মৃত ভয়ানক ছিল। এই স্ব দেখিয়া

শুনিয়া সখীরা ভয় পাইয়া পলাইতে লাগিল। ওরায়েন্
ভাবিল এ কি কাণ্ড! উহারা দৌড়ায় কেন ? সে মজা
দেখিবার জন্ম সখীদের পিছনে দৌড়িতে লাগিল কিন্তু তাহাদের ধরিতে পারিল না। ধরা পড়িবার আগেই ছয় সখী
ছয়টি পায়রার মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আকাশে উড়িতে লাগিল
এবং দেখিতে দেখিতে অনেক উপরে উঠিয়া ছয়টি নক্ষত্রের
আকাবে আকাশে ভাসিয়া রহিল। গ্রাম দেশের লোকেরা
বলে, ঐ ছয়টি নক্ষত্রই একতে হইয়া আছও আকাশে
রহিয়াচে। ইহারাই আমাদের "সাতভাই" অর্পাৎ কৃতিকারাশি। আর সেই ব্যাধটিই কালপুরুষ। এইজন্মই
ইংরাজিতে কালপুরুষকে আজও ওরায়েন বলা হয়।

কালপুক্ষ আকাশে উঠিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার পোষা শিকারী কুকুরটাকে ছাডিতে পারে নাই। ইহাও এখন একটা নক্ষর-মণ্ডল হইয়া আকাশে আছে। ছবিতে কুকুর-মণ্ডল ভোমরা দেখিতে পাইবে। ইহার মামে যে উজ্জ্বল ভারাটি রহিয়াছে, ভাহাকে চিনিতে ভোমাদের কর্ষ্ট ইইবে না। এই নক্ষত্রকে ইংরাজিতে সিরিয়স্ (Sirius) বা ওগ্-ফ্টার অর্থাৎ কুকুর-ভারা বলা হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোভিষীর। ইহার নাম দিয়াচেন "লুক্কক"। লুক্কের চেয়ে উজ্জ্বল ভারা সমস্ত আকাশেও খুঁজিয়া মিলে না। কিস্তু ইহা অনেক দূরের নক্ষত্র—ইহার আলো পৃথিবীতে পৌছিতে পথের মাঝে সাত আট বৎসর কটাইয়া দেয়।

ভাবিদ্যা দেখ লুক্ক কন্ত দূরে আছে। আগে ভোমাদিগকে বে কোহিণী (Aldebern) নক্ষত্রের কথা বলিয়াছি, ভাছা আরো দূরে আচে। ইহার আলো বত্রিশ বৎসত্তে পৃথিবীতে পৌছায়।

যাছা হউক আমরা যে ছবি দিলাম, তাহার সহিত আকাশের নক্ষদের মিলাইয়া তোমরা লুক্ককে চিনিয়া লইতে পারিবে।

অনেক নক্ষত্ৰ-মণ্ডলের কথা বলা ছইল। ইছা বুঝিয়া ও ছবি দেখিয়া ভোমরা উত্তর আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলগুলিকে চিনিতে পারিবে। এইরকম চেনা-পরিচয় হইলে ভোমরা যদি নক্ষত্রদের একখানা ভাল মানচিত্র হাতে পাও, ভাহা ছইলে আকাশের অপর অংশের মণ্ডলগুলিকে চিনিতে ভোমাদের একট্ও কন্ট হইবে না।

## আমাদের জ্যোতিষ

নাক্ষতা-চেনা সম্বন্ধে বাহা লিখিলাম, তাহা পড়িয়া ভোমবা হয় ত মনে করিতেছ, নক্ষত্রদের চিনিবার এতই কি দরকার। পৃথিবীর খবর না লইলে আমাদের চলে না, তাই ভূগোল পড়া দরকার; কারণ দেশ বিদেশে চলা-ফেরা করিতে হয় এবং ব্যবসা-বাণিক্যোর জন্ম চিঠি-পত্র লিখিতে হয়, কিন্তু আমরা ত আকাশের গ্রহনক্ষত্রে বেড়াইতে বাই না, তবে কেন আকাশকে এত ভাগ করিয়া ভাহাদের চিনিয়া রাখা হয় গ

এই রকম প্রশ্ন ভোমাদের মনে ছওয়া আশ্চয়া নয়।
কিন্তু আকাশের গ্রহনক্ষত চক্রসূর্যার গতিবিধি লউয়া
সংসারের যে-সব কাজ-কর্ম্ম চলে, ভাহার কথা শুনিলে ভোমরা বুঝিবে নক্ষত্র-মগুলকে না চিনিলে একবারেই
চলে না।

আজকাল আমরা সমস্ত দিনটাকে কত রকমে ভাগ করি মনে করিয়া দেখ। আমাদের সেকেও আছে, মিনিট আছে, ঘণ্টা আছে। ভার পরে আবার প্রতর, দও, পল, বিপল, কত কি আছে। অল্ল দানের ঘড়ি এখন ঘেবানে-সেখানে পাওয়া বায়, কালেই সময়ের হিসাব করিতে আমাদের কন্ট হয় না। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে আমাদের প্রবিপুক্রম্দিরে এ স্বিধা ছিল না। কাজেই চক্রসূর্যোর চলাকেরা দেখিয়াই তাঁহাদের সময় ঠিক করিতে ছইত।

আবার চন্দ্রসূর্য্যের গতি ঠিক্ করিবার জন্ম নক্ষত্র-চেনার দরকার হইত। এই সকল কারণেই বিশেষ প্রয়োজনে পড়িয়া তাঁহারা নক্ষত্রদের ভাগ করিয়া ছিলেন।

এক ঘণ্টা সময় কি রকমে নির্ণয় করা হইয়াছে, ভোমরা লোধ হয় জান। পৃথিবী যে সময়ে নিজের মেরুদণ্ডের চারি-দিকে একবার ঘরপাক খায়, তাহাকে সমান চকিবশ ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ভাগের সময়টুকুকে এক এক घन्छ। तला इरा। किन्नु आभारमत श्रुतंत श्रुक्रस्त्रता अंत्रकरम সময় ভাগ করিতেন না: ভাঁহারা চাঁদের গতিবিধি দেখিয়াই সম্য ভাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইতারা হিসাব করিয়াছিলেন, এক পুণিমার পর আর এক পুণিমা আসিতে সাডে উনত্রিশ দিন সময় লাগে। এই সময়কেই ভাঁহারা মাস নাম দিয়াছিলেন। তার পরে দিনে দিনে পশ্চিম তইতে পুর্বের আসিতে চাঁদ কোন কোন নক্ষত্রের ভিতর দিয়া যায় তাহারো হিসাব করা তাঁহাদের দরকার হইয়াছিল। তাঁহারা চাঁদের গথের উপরকার নক্ষত্রগুলিকে চিনিয়া রাখিতে লাগিলেন এলং যে-সব নক্ষত্রদের মাঝে চাঁদের একবার পুণিমা হইল, একমাস পরে আবার সেখানেই পুণিমা হয় কি না, ভাঁহারালক্ষাকরিতে লাগিলেন। দেখা গেল তাহা হয়। না। আজ আকাশের যে জায়গায় পুর্ণিমার চাঁদকে দেখা গেল, চাঁদ সাভাইশ দিনে ঠিক সেই জায়গায় আবার আসিয়া দাঁডায়, ইহাই ধরা পড়িয়া গেল। কাল্কেই স্থির করিতে ক্ষল, সাড়ে উনত্রিশ দিন অন্তর পূর্ণিম। হুইলেও সাতাইশ দিনেই চাঁদ সমস্ত আকাশকে চক্র দিয়া অসে।

এই রক্মে গতি ঠিক্ করা ইইলে চাঁদ কোন নক্ষত্র হুইতে কোন নক্ষত্রের কাছে এক দিনে আগাইতে পাকে, ভাইন ঠিক্ করা দরকার ইইল। কাজেই আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষারা চাঁদের পথের উপরকার সব ভারাকে সাভাইশটা ভাগে ভাগে করিয়া কেলিলেন এবং প্রত্যেক ভাগের তারা-গুলি একরে ইইয়া কি রক্ম আকৃতি পাইয়াছে, ভাহাও ঠিক্ করিলেন। অখিনা, ভরণা, কাতুকা, রোহিণা, মুগাশরা, আদা, পুনরকান্ত, প্রায়, আশ্রেম, মঘা, পুনরকান্তনা, উত্তরকান্তনা, হত্যা, চিত্রা, স্থাতি, বিশাখা, অমুরাধা, জোন্তা, মূল, পুনরাঘাঢ়া, উত্তরাঘাঢ়া, প্রবণা, ধনিজা, শতাভ্যা, পুনরভাদপদা, উত্তরভাদপদা এবং বেবতা—এই সাতাইশ্রিনাম ভোমরা বোধ হয় বাংলা পাঁজিতে দেখিয়াছ। এগুলিই চাঁদের সাভাইশ্রিনাম প্রেণ্ড সম্প্রকাতঃ স্থানের প্রেণ্ড সম্ভাইশ্রিনাম ভোমরা নাম। সাধারণভঃ ইহাদিগকে "নক্ষত্র" বলা হয়।

আমাদের প্রাচীন জ্যোভিষার। এই বকম নাম দিয়াই ছাড়েন নাই,প্রত্যেক নক্ষত্রের তারাগুলি একত হুইছা কিবকম আকৃতি পাইয়াছে তাঁহারা আঁকিয়া লোকদের বুঝাইয়াছেন এবং এক-একটা নক্ষত্রের অধিকাবে চাঁদ প্রতিদিন কতক্ষণ ক্রিয়া থাকে, তাহাও পাঁজিতে লিখিয়া র্গিবার বাবক্ষা ক্রিয়াছেন। মনে কর, ১৩২১ সালের পাঁজিতে ৭ই পৌষ তারিখের বিবরণটা আমরা দেখিতেছি। পাঁজিতে লেখা আছে, সে দিন রাত্রি চারিটা চৌত্রিশ মিনিট পর্যান্ত শতভিষা নক্ষত্র। ইহা দেখিলেই বুঝিতে হইবে, ৭ই পৌষে চাঁদ আকাশের শতভিষা নক্ষত্রমগুলে চারিটা চৌত্রিশ মিনিট পর্যান্ত ছিল এবং তাহার পরেই সে পূর্ববভাদ্রপদা নক্ষত্রে পা দিয়াছিল।

তাহা হইলে দেখ,—অখিনী, ভরণী প্রভৃতি নামগুলা পাঁজিতে র্থা লেখা হয় নাই। নামের অর্থ যাহাই হউক, নামগুলি চাঁদের পথের ভারাদের আকৃতি চিনাইয়া দেয়। যদি জ্যোভিষ-জানা কাহাকে কাছে পাও, তবে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ভোমাদিগকে চাঁদের পথটি আকাশের গায়ে ঠিক্ দেখাইয়া দিতে পারিবেন; তখন অখিনী, ভরণী প্রভৃতি নক্ষতেরা কোথায় আছে ভোমরা চিনিতে পারিবে।

সাধারণ লোকে এই সাতাইশটি নক্ষত্রকে কি বলে, বোধ হয় তোমরা জান না। লোকে বলে, দক্ষ রাজার সাতাইশটি কন্থা ছিলেন, এবং তাঁহাদেরি নাম ছিল অখিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, ইত্যাদি। দক্ষ রাজা সাতাইশ রাজকন্থার জন্ম সাতাইশটি জামাইরের সন্ধান করিতে না পারিয়া, এক চাঁদের সঙ্গেই সাতাইশ কন্থার বিবাহ দিরা-ছিলেন। তাঁহারাই এখন সাতাইশ নক্ষত্রের আ্ষাকানে আ্কাশে ছড়াইয়া রহিয়াছেন। চাঁদ সাতাইশ দিনে ইহাদেরি এক একবার দেখা দিয়া ঘ্রিয়া বেড়ায়।

रेवभाथ, टेकार्छ, व्यावार প্রভৃতি যে বারোটা মাদের নাম আছে, সেগুলি আমাদের পূর্ববপুরুষেরা কোণা হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় তোমরাজ্ঞান নাঃ এই স্ব নামের সঙ্গেও ক্ল্যোভিষের কথা ক্রড়ানো আছে। প্রতি-মাসেই একবার অমাবস্তা একবার পুণিমা হয়, ইছা তোমরা জান। প্রত্যেক পুণিমায় চাঁদ আকাশের কোন্ নক্ষত্র-ম**ওলে** থাকে, আমাদের পূর্ববপুরুষেরা ভাল করিয়া দেখিতেন এবং সেই নক্ষত্রের নামে মাসের নাম দিতেন। বংশরের ধে মাসটিকে আমরা বৈশাধ বলি, সেই সময়ে চাঁদ বিশাধা নক্ষত্তে আসিয়া পুণিমা দেখাইভ; ভাই ঐ মাসের নাম বৈশাখ হইয়াছিল ৷ ইহার পরের পুণিমা কোঠা নক্ষতে হইত, তাই বৈশাধের পরের মাসটির নাম কৈটি হইয়াছিল। এই রকমে আধাঢ়, ভাড়, আখিন প্রভৃতি বাকি সব মাসেরই নামের সঙ্গে এক একটানক্ষত্র-মণ্ডলের নাম জড়াইয়া ছিল। এখন অবশ্য বৈশাবের পুণিমা বিশাখানক্ষরে হয় নাএবং ভৈড়তের পূর্ণিমাও ভেড়াতা নক্ষতে হয় না; ভগাপি আমরা আজিও পূৰ্ববপুক্ৰদিশের দেওয়ানামগুলিকে লইয়াবৎস্বের বারোটা মাসকে বৈশাখ, জৈছি, আবাঢ় ইত্যাদি বলি।

ভাহা হইলে দেখ, আমাদের পূর্ববপুরুষের। সময়-বিভাগ,
নক্ষত্র-বিভাগ, ইভাাদি যাহা কিছু করিতেন, ভাহার মধো
একটুও মিথ্যা বা আজগুরী ব্যাপার থাকিত না। খাঁটি সভ্য ঘটনা লইয়াই ভাঁহাদের কারবার ছিল এবং সভ্যগুলিকে আবিষ্কার করিবার জন্ম তাঁহাদিগকে বৎসরের পর বৎসর চন্দ্রস্থাপ্রহতারার গতি দেখিতে হইত এবং অনেক হিসাবপত্র করিতে হইত। আজকালকার পাঁজিতে তোমরা তিথি নক্ষত্র সংক্রোন্থি প্রভৃতি যে কথাগুলি দেখিতে পাও, সেগুলি অর্থশৃষ্ম নয়। আমাদের প্রাচীন জ্যোতিয়ারা যে-সব তত্ত্ব বহু পরিশ্রমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাই এ সব কথার মধ্যে লকান আছে।

যাহা হউক এপর্যাস্ত যাহা বলিলাম তাহা হইতে তিথি-নক্ষত্রের মধ্যে নক্ষত্রের কথাটা বোধ হয় তোমবা বুকিতে পারিয়াছ। এখন তিথির কথাটা তোমাদিগকে বলিব।

ইহা বুঝিতে হইলে আমাদের প্রাচীন জ্যোতিধার। দিন
মাস ও বৎসরের যেরকম গণনা করিতেন তাহা আগে জানা
প্রয়োজন। ইংরাজি হিসাবে দিন মাস ও বৎসরের কি
রকম গণনা চলে, তাহা বোধ হয় তোমরা জান। এই গণনা
পৃথিবার গতি দেখিয়াই করা হয়। পৃথিবা চিকিবশ ঘণ্টায়
নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরপাক্ খায়, এজ্ঞ
আমাদের চলিত দিনের পরিমাণ চকিবশ ঘণ্টা। এই রকম
তিন শত পয়ষ্টি দিন ছয় ঘণ্টায় পৃথিবা স্য়াকে একবার
ঘুরিয়া আসে, এজ্ঞ চলিত বৎসরের পরিমাণ তিন শত
পয়ষ্টি দিন। বাকি যে ছয় ঘণ্টা থাকে তাহা বৎসরের
মধ্যে ধরা ছয় না। এই ছয় ঘণ্টা চারি বৎসরে জমা হইয়া
য়ধন চকিবশ ঘণ্টা অর্থাৎ একদিন হয়য় দাডায়, তখন তাহা

সেই বৎসরের ফেব্রুয়ারি মাসে যোগ করা হয়। ইহাতে চারি বৎসর অন্তরে আটাশ দিনের ফেব্রুয়ারি মাস উনরিশ দিনে শেষ হইতে থাকে। কাজেই হিসাব ঠিকু থাকিয়া যায়।

কিন্তু আমাদের জোতিয়ার। পৃথিবার ঘোরাঘ্রি দেখিয়া মাস বংসর বা দিনের হিসাব করিতেন না। চাঁদকেই ঠার ভাল করিয়া চিনিতেন এবং চাঁদের গতি লইয়াই সময় ভাগ করিতেন।

এক পূণিম; হউতে আর এক পূণিম। আসিতে, সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লাগে, একথা আগেই তোমাদিগকে বলিয়াছি। ইহাই আমাদের "চাক্র মাসেব" পরিমাণ। এই মাসকে যদি তিশটি সমান ভাগে ভাগ করা যায়, ভাষা হইলে যে একটু-একটু সময় পাওয়া যায়, ভাষাই আমাদেব ভিথি বা "চাক্রেদিন"। বারো "চাক্রমাসে" মর্থাং তিন শত সাইট ভিথিতে সামাদের এক চাক্র বংসং!

ত্রিশ দিনকে যদি ত্রিশটা সমান ভাগে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে এক একটা ভাগে চিবিবশ ঘণ্টা অপাৎ এক দিন করিয়া পড়ে, তাহা হইলে দেখ,— আমাদের চাশ্রুদিন অপাং তিথিগুলা একদিনের চেয়ে একটু ছোটা মাইট্ দাং এক দিন হয়, কিন্তু তিথি হয় উনষটি দাঙে: এই জন্মার এক পূণিমা হইতে আর এক পূণিমা প্রাপ্ত বে সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় পাওয়া যায়, ভাহার মধো চুইটা প্রতিপদ, এইটা বিভীয়া, হুইটা তুজীয়া প্রভৃতি ত্রিশটা তিথি খাপ খাইয়া যায়

আমর। চবিবশ ঘণ্টায় এক দিন গণনা করিয়া থাকি।
কিন্তু বদি কেহ এই নিয়ম না মানিয়া তেইশ ঘণ্টায় দিন
গুণিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে মাসের ও বৎসরের হিসাবে
কি রকম গোলাযোগ উপস্থিত হয় ভাবিয়া দেখ দেখি। যে
সময়ে চবিবশ ঘণ্টায় এক দিন শেষ হইবে, সেই সময়ে তেইশ
ঘণ্টার এক দিন শেষ হইয়া আরো এক ঘণ্টা বেশি হইবে
না কি ? আমাদের চাক্র বৎসর ও প্রচলিত বৎসরের মধ্যে
ঠিক এই রক্মেরই গোলাযোগ আসিয়া পডে।

বারো চাক্র-মাসে তিন শত বাইট্টি তিথি থাকে, কিছু তিথিগুলি এক দিনের চেয়ে কিছু ছোট। একল্প দিনের ছিসাব করিলে দেখা বায়, বারো চাক্র মাসে তিন শত চুয়াল্লটির বেশি দিন থাকে না। কাক্রেই বলিতে হয়, আমাদের তিথির বংসর অর্থাৎ চাক্র-বংসর তিন শত চুয়ার দিনে শেষ হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রচলিত বংসর শেষ হইতে তিন শত প্রথাটি দিন ছয় ঘণ্টা সময় লয়। কাক্রেই চাক্র-বংসর প্রত্যেক প্রচলিত বংসরে গেসারো দিন ছয় ঘণ্টা করিয়া আগে চলে।

অমিল জিনিসটাই খারাপ। তার পরে যদি সেই অমিল বংসারের পর বংসর জমিয়। থুব বড় ছইয়। দাঁড়ায়, তখন তাহা আরো খারাপ দেখায়।

মনে কর ভোমাদের বাড়িতে রোজ যে চুই টাকার বাজার করা হয়, বাড়ির কঠা ভোমাকেই ভাষার হিসাব

বাখিতে বলিলেন। শাক্ বেগুন, ঘি, তেল সকলেরি ছিসাব তমি খাতায় লিখিয়া ঠিক দিলে, কিন্তু চুই প্রসার যে লবণ কেনা হইয়াছিল তাহা লিখিতে ভলিয়া গেলে। তাহা হইলে দেখ,—দুই টাকার হিসাব লিখিতে গিয়া ভোমার দুই প্রদার অমিল হটল। কলা হিসাব দেখিলেন এবং বলিলেন এই টাকার মধ্যে তুই পয়সার ভুল বেশি কিছুই নয়: কিন্তু ভূমি যদি এক বৎসরের তিন শত প্রষ্টি দিন ধরিয়। এই রক্ষে দুই প্রসার অমিল করিতে থাক, বংসরের শেষে কত অমিল ক্ষম ভাবিয়া দেখ দেখি। সাত শত ত্রিশ প্রসা অর্থাৎ এগারো টাকা সাডে ছয় আনার হিসাব বাদ পড়িয়া ধার: এই অমিলকে কখনই কম বলা যায় না। সেই রকম প্রচলিত বংসর ও চান্দ্রবংস্কের মধ্যে যে এগারো দিনের ভলাং আছে ভাছা যদি কেবল এক বংসারের জন্ম হইত ভাষা কটালে ক্ষাভি ছিল না। কিন্তু তিন বংসরে হখন ঐ এগারে। দিন বাছিতে বাড়িতে তেত্রিশ দিন এবং পাচ বংস্বেপঞ্চ দিন ইইয়া দাভায়, তথন তাছা নজেরে পড়ে। এই সময়ে এই ডকাং বুচাইবার জন্ম চেফ্টা না করিলে চলে না।

তোমরা হয় ভ ভাবিতেছ, প্রচলিত বংশর ওচাঞ্জ-বংশরের এই ভকাং থাকিলে ক্ষতি কিং কিয়ু ক্ষতি যথেষ্ট আছে

তেমেরা বোধ হয় জান, আমাদের প্রাণাকের এত-উপ্রাস আহেশান্তি সকলি চাক্র-দিনের হিসাবে অর্থাং তিথি লইয়া শ্বির করিতে হয়। কিন্তু প্রচলিত দিনের চেয়ে তিথিব দিন ছোট। কাজেই ইংরাজদের বড়দিন ইত্যাদি উৎসব যেমন প্রতিবৎসরেই এক-একটা বাঁধা তারিখে হয়, আমাদের তুর্গাপুলা বা অপর পূজাপার্ববিণ বৎসরের কোনো একটা বাঁধা তারিখে হইতে পারে না। প্রতি বৎসরেই পূজাপার্ববিণর দিন আগেকার বৎসরের দিনের তুলানায় এগারো দিন করিয়া তকাৎ হইয়া পড়ে। কিন্তু এই তফাৎকে কখনই চারি পাঁচে বৎসর ধরিয়া জমিতে দেওয়া যায় না। জমিতে দিলে, আমাদের তুর্গাপুলা হয় ত পৌষ মাসে, দোলযাত্রা হয় ত আযাঢ় মাসে আসিয়। পড়ে। শরৎকালের শারদীয়পূজা এবং বসন্তের দোলযাত্রাকে কি শীতকালে ও বর্ষাকালে কেলা কর্ত্রবাং কথনই নয়। কাজেই প্রচলিত বৎসরের সহিত চান্ত্রবংশরের তফাৎটাকে মাঝে যুচাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

তাই আমাদের দেশের নিরম এই যে, চান্দ্র বংসর এগারো দিন করিয়া বাড়িতে বাড়িতে যখন ভিন বংসরে তেত্রিশ দিন বেশি হইরা পড়ে, তখন একটা চান্দ্র-মাসকে হিসাব হইতে একবারে বাদ দিতে হয়। কাজেই তেত্রিশ দিনের তকাতের পর হঠাৎ চান্দ্র-মাস ও প্রচলিত মাসের মধ্যে প্রায় মিল হইয়া পড়ে।

এই রকমে বাদ-দেওয়া মাসকে কি বলে, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। ইহাকে মল-মাস বলে। এই मामिष्टिक हिन्दुता भारमत मरधार धरतम मा। रकारमा याग-যজ্ঞ পূজা-হোম বা শুভ কার্যা এই মাসে করা হয় না।

কেবল হিন্দুরাই যে এই রকমে চন্দ্রের গতি দেখিয়া বৎসর ঠিক করেন, তাহা নয়। মুসলমানেরাও ঠিক এই হিসাবে বংসর ও মাস ভাগ করেন এবং তাঁহাদেরও পূজা-পার্বণ সেই হিসাবে চলে ৷ কিন্তু আমরা যেমন তিন বৎসর গস্তুর এক একটা চান্দ্র-মাসকে বাদ দিই মুসলমানেরা তাহা করেন না। এই জন্ম ইহাদের পূজাপার্বণ ঠিক্ একই ঋডুডে হয় না। ইদ ও মহরম মুসলমানদের বড় পার্বিণ। চাল্র-মাস হিসাবে দিন স্থির করা হয় বলিয়া এগুলি বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ প্রভতি সকল মাসের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়।

ভাষা হইলে বোধ হয় বুঝিতে পারিলে, আমাদের পাঁজিতে প্ৰতিপদ বিতীয়া তৃতীয়া প্ৰস্তৃতি যে সকল ভিথিৱ কথা লেখা আছে. ভাষা অর্থশন্ম নয় এবং মলমাস বলিয়া বে একটা কথা আছে তাহাও একবারে নির্থক নয়। আকাশের নক্ষত্রদের মধ্যে চক্ষের গতি লইয়াই এণ্ডলির হিসাবপত্ত করিতে হইয়াছিল।

আমাদের প্রাচীন জ্যোতিধীরা চাঁদের গতিবিধি সম্বন্ধে থাহা আবিকার করিয়াছিলেন, ভাষার একটু আভাস দিলাম। সুৰ্য্য-সম্বন্ধে ভাঁছাদের কি জানা ছিল এখন ভাছারি কথা ভোমাদিগকে কিছু বলিব। সূৰ্য্য আকাশে স্থির চইয়া দাড়াইরা আন্তে এবং পৃথিবী প্রায় তিন শত পঁইষট্টি দিনে ভাষাকে বুরিয়া আসিতেছে, একথা ভোমরা বার বার শুনিয়াছ। সূর্যোর উদয়-অক্ত কি রকমে হয় ভাষাও ভোমরা জান। পৃথিবী চকিবল ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরপাক্ খায়, ভাই মনে হয় বেন স্থা পূর্বদিকে উঠিয়া পশ্চিমে অক্ত যায়।

কিন্তু সূর্য্য কি বারো মাসই আকাশ্রের উপরকার ঠিক্
এক পথ দিয়াই পূর্বে হইতে পশ্চিমে বায় ? তাহা কথনই
বায় না। গ্রীলকালে সূর্য্য ঠিক্ মাধার উপর দিয়া চলে এবং
শীতকালে সেই সূর্য্যই দক্ষিণ আকাশের দিকে হেলিয়া পশ্চিম
দিকে বায়: ইসা কি তোমরা দেখ নাই ? তোমাদের
বাড়ীতে যদি দক্ষিণ দিকে খোলা বারান্দা পাকে, তবে দেখিতে
পাইবে শীতকালে বারান্দার ভিতরে রৌদ্র আসে। তখন
ভোর বেলায় রৌদ্রে পিঠ দিয়া ভোমরা বারান্দায় বসিহাই
হয় ত রোদ পোহাইতে পারিবে। কিন্তু চৈত্র বৈশাধ মাদে
রোদ বারান্দায় পড়িবে না, তখন সূর্যাকে ঠিক্ মাধার উপর
দিয়া পশ্চিমে বাইতে দেখিবে।

ভাষা কইলে বুঝা বাইতেতে, চাঁদ থেমন অমাবস্তার পর কইতে দিনে দিনে আকাশের নক্ষত্রদের ভিতর দিয়া চলে, সূর্যাও সেই রকম আকাশের নানা স্থানে জায়গা বদলাইতে বদলাইতে চলে। দিনের আলোতে নক্ষত্রদের দেখা যায় না; ——দেখা গোলে স্পান্ট বুঝিতে পারিতে সূর্য্য চাঁদের মতেই নানা। নক্ষত্রমপ্রবার ভিতর দিয়া চলা—ক্ষেত্র করে। ভাষা কইলে বুকা ষাইতেছে, আকাশের নক্ষত্র-মণ্ডলদের উপর দিয়া চাঁদের যেমন একটা পথ আছে, সূর্যারও দেই বকম পথ আছে। ভফাভের মধ্যে এই যে, চাঁদ সাভাইশ নক্ষত্রদের উপর দিয়া সাভাইশ দিনে একবার চক্র দেয়, সূর্যা ঐ বকম একটা চক্র দিতে এক বংসর অর্থাং ভিন শভ পাঁইষ্টি দিন সময় লয়।

ভৌমরা এই কথা শুনিয়া বোধ হয়, একটু গোলবোগে পড়িতেছ। চাঁদ সাভাইশ দিনে পৃথিবীকে বুরিয়া আসে, কাজেই সে এ সময়ে সাভাইশ নক্ষত্রদের উপর দিয়া চলে। একথা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু সূর্যা ভ পৃথিবীর চারিশিকে বুরপাক্ থায় না; ভবে কেন ভাগাকে আকাশের নক্ষত্রদের উপর দিয়া ভিনশত পইষটি দিনে চক্র দিতে দেখা যাইবে ?

এই প্রশ্ন তোমাদের মনে হওয়া থুবই স্বাভাবিক : সখন ভোমাদের মত ছোট ছিলাম, তথন আমরতে বলপারটি ভাক করিয়া বুঝিভাম না: একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় বুফিবে:

পর পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। দেখ, ছবির মাঝে একটা ছোট মন্দির বহিষাছে এবং মন্দিরউকে ঘিরিয়া একটা গোল রাস্থা আছে। ঘবৰাড়ো গাছপালা স্বই রাস্থাব বাছিবে দ্বে দ্বে আছে।

এখন মনে কর তুমি বেন ছবির বট গাছের কাছ চইটে গোলাকার রাস্তা ধরিয়া ডানছিকে চলিতে আরম্ভ করিলে: এবং মাকে মাকে মন্দিরটার দিকে ভাকাইতে লাগিলে। বট গাছের কাছে দাঁড়াইয়া ভূমি যদি মন্দিরটিকে দেখ, তবে মন্দিরের পিছনে কি দেখিবে ? রাস্তার ধারের ঐ তাল-গাছটিকে মন্দিরের পিছনে দেখা যাইবে নাকি ? মন্দির



যদি রাস্তা হইতে একটু দূরে থাকে, তাহা হইলেও উহাকে তালগাছটার একবারে গায়ে লাগানো দেখা যাইবে।

এখন মনে কর, তুমি রাস্তায় একটু চলিয়া ছবির গাঁকোর কাছে দাঁড়াইয়াছ। এখন তুমি মন্দিরের পিছনে কি দেখিবে ? আর ভাল গাছটিকে দেখিবে না; বোধ হইবে বেন, ঐ ছোট কুঁড়ে ঘরটির গায়ে মন্দির লাগিয়া আছে। ভার পরে তুমি রাস্তার উচু চিবিটার কাছে গিয়া দাঁড়াইলে; তখন কুঁড়ে ঘরটিকে মন্দিরের পিছনে দেখা বাইবে না, তখন ঐ নিশানটির গায়ে মন্দিরে আসিরা দাঁড়াইবে। ভাষ্ঠা হইলে বুঝিতে পারিতেছ,—তুমি বেমন বট গাছ
এবং সাঁকো প্রভৃতি জারগা পার হইয়া রাস্তায় চলিতে আরম্ভ
করিবে, তেমনি প্রথমে ভালগাছ, ভার পরে কুঁডে ঘর, ভার
পরে নিশান, ধানের ক্ষেত ইত্যাদি বারোটা জিনিসের গায়ে
মন্দিরকে একে একে দেখিতে পাইবে।

এই উদাহরণের কথাটা যদি বুঝিয়া থাক, ভাহা ছইলে
নক্ষত্রদের ভিতর দিয়া সূর্য্যের গতির কথাও ভোমবা বুঝিবে।
ভূমি ষেমন গোল রাস্তায় চলিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিলে,
আমাদের পৃথিবাও ভেমনি আকান্দের উপরকার এক গোল
রাস্তায় চলিয়া সৃষ্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আগে। পৃথিবীর
রাস্তার বাহিরে অবশ্য গাছপালা ঘরবাড়ী কিছুই থাকে না;
থাকে কেবল নক্ষত্রমগুল। কাচ্ছেই ভূমি ষেমন মন্দিরটিকে
একবার ভালগাছের গায়ে, ভার পরে কুড়ে ঘরের উপরে
একে একে দেখিলে, পৃথিবী ইইভে সৃত্যুকে ঠিক ভেমনি
করিয়া একবার এক নক্ষত্রমগুলে, ভার পর আর এক নৃতন
নক্ষত্রমগুলে পরে পরে দেখা বায়।

ভূমি কভক্ষণে চৰির গোল রাস্তা দিয়া মন্দিরকৈ গুরিয়া আসিতে পার জানি না। কিন্তু পুথিবী এক বংসরে ভালার গোল রাস্তা দিয়া সূর্যাকে গুরিয়া আসে। কাজেই আমরা পৃথিবাঁতে থাকিয়া আকাশের নানা নক্ষত্র-মগুলের উপর দিয়া সূর্যাকে এক বংসরে গুরিয়া আসিতে দেখি। নক্ষত্র-মগুলের উপর দিয়া সূর্যাকে এক বংসরে গুরিয়া আসিতে দেখি। নক্ষত্র-মগুলের উপর দিয়া সূর্যার এই পথটাকে রাশিচক্র বলা হয়।

জ্যোতিশীর: রাশিচক্র অর্থাৎ সূর্য্যের রাস্তার উপরকার সব নক্ষত্রদের চিনিয়া রাখিয়াছেন এবং রাস্তাটিকে বারোটা ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগের নক্ষত্রমগুলের এক-একটা নামও দিয়াছেন। বৈশাখ মাসে সূযা রাশিচক্রের যে অংশটুকু ধরিয়া চলে তাহার নাম মেন রাশি, জৈঠে মাসের অংশ বৃষ রাশি, আধাচ মাসের অংশ মিপন রাশি ইভ্যাদি।

তাহা হইলে বৃঝিতে পারিতেছ, গাড়ীর চাকার মত ছবি
আঁকিয়া তাহাতে মেষ, বৃষ, মিপুন, কর্কট, সিংহ, কন্সা, তুলা,
বিছা, ধন্ম, মকর, কুন্ধ, মান নাম দিয়া যে বারোটা ছবি দেওয়া
হয়, তাহার গভার অর্থ আছে। ঐ চাকাটি সূর্যোর অমণ-পথেরই
ছবি। নামগুলি তাহারি উপরকরে নক্ষত্রমগুলের নাম এবং
আকৃতিগুলি ঐ সকল নক্ষত্রমগুলেরই আকৃতি। এই বারোটা
নক্ষরমগুলের প্রত্যেকটাকে এক-একটা রাশি বলা হয়।

্তামরা মেন দেখিয়াছ এবং বৃষত্ত আনেক দেখিয়াছ।
মেন ও বুদরাশিতে নক্ষত্র দিয়া আকাশে একটা বড় ভেড়া
এবং একটা মোটা বাঁড় আঁক। আছে, একথা ভোমরা মনে
করিয়ো না । বারোটা রাশির মধ্যে হয় ত তুই তিনটির
আকৃতি ঠিক্ নামেরই মত দেখিতে পাইবে; বাকি গুলিতে
নামের সৃহিত আকৃতির মিল পুঁকিয়া পাইবে না।

আমরা এখানে সিংহ, বৃশ্চিক ও মকর এই তিনটি রাশির ছবি দিলাম। মেব প্রথম রাশি, এই হিসাবে সিংহ পঞ্চম রাশি, বৃশ্চিক অইন রাশি এবং মকর দশম রাশি। এই জক্ত পঞ্চম মাসে অৰ্থাৎ ভাত্ৰে সূৰ্যা সিংহ রাশিতে পৌছায়, অফীম মাসে অৰ্থাৎ অপ্তথারণে সূৰ্য্য বৃশ্চিক রাশিতে থাকে এবং

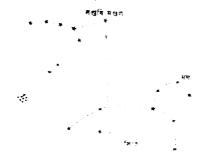

সিংহ র 🖘

বংস্টেবরর দশম মানে অপাং মালে সৃষ্য মকর বাশিতে আসিয়ে টাড়ায়

সিংক রাশির যে ছবি দিলাম্ভাগ কট্টেত য় ও তেমের ইকাকে চিনিয়া লাইছে পারিবে। চৈত্র মাদের প্রপদ্ম সন্ধারে সময়ে ইকাকে প্রায় মাথার ওপরে দেখা বায়। সিংত্রর পায়ের গোড়ায় যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি রহিষ্কাত এইটিকেট মধ্য বলো। এই রাশির নক্ষত্রদের ক্ষাকৃতির সহিত সিংত্রের ক্ষাকৃতির ক্সক্রটা মিল দেখিতে পাইনে; বৃশ্চিক বাশিটাও দৈখিতে কতকটা বিছার মত।
আষাঢ় মাসের সন্ধার সময়ে ইহাকে
দক্ষিণ আকাশে সম্পান্ত দেখিতে
শৈ পাইবে। ছায়াপথের উপরে ইছার
আঞ্চি থাকে, এছন্ত র্শিচককে
চিনিয়া লওয়া শক্ত হয় না।

ু কৈ মকররাশির যে ছবিটা দিলাম

কি ভাষার সহিত মকরের একটুও মিল

কি কি নাই। ইহাতে কতকঞ্জিল ছোট

কি ভাটি তারাই আছে। আখিন

রশ্চিক বাশি মাসের সন্ধারে সময়ে এই রাশিকে

দক্ষিণ আকাশে পুব উপরে দেখা বায়।



তোমরা এই কয়েকটা রাশিকে যদি চিনিয়া লইতে পার, ভাছা হইলে রাশিচক্রটা আকাশের উপর দিয়া কি রকমে চলিয়াছে বুঝিতে পারিবে।

বদি সুর্য্যের ভ্রমণও রাশিচক্রের কথা ভোষরা বুকিয়া থাক্ ভাছা হইলে আনালের পাঁকিতে যে সংক্রোতির কথা লেখা দেখিতে পাও তাহার গোড়ার খনরও বুঝিতে পারিবে।
মাসের শেষ তারিখকেই সাধারণতঃ সংক্রান্তি বলে, ইহা বোধ
হয় তোমরা জ্ঞান। ঐদিনে সৃধ্য তাহার পথের এক রাশি
হইতে জ্ঞার এক রাশিতে "সংক্রমণ" অর্থাৎ গমন করে
বলিয়াই উহাকে সংক্রান্তি বলে।

১৩২১ সালের কান্তিক মাস ক্রিশ দিনে শেষ ইইয়াছে ; কান্তিক মাসটা বংসারের অস্টম মাস, এজন্য রাশিচক্রেব অস্টম স্থান অর্থাং তুলারাশিতে সূধ্য সমস্ত কান্তিক মাস কাটাইয়াছিল। ৩০শে কার্ত্তিক সে তুলা ছাড়িয়া বৃশ্চিকে পা দিয়াছিল, এজন্য ঐ দিনটা একটি সংক্রান্তি কইয়া পড়িয়াছিল। এই রক্ষমে বারোমাসে বারোটা বাশিতে পা দিবার সময়ে মোটাম্যটি বারোটা সংক্রান্তি কয়।

ভাষা হইলে দেখ, আমাদের পাঁজিতে রাশিচক্র এবং মেষ বৃষ ইত্যাদি বারোটা ছবি দেখিতে বতুই গড়ুও হউক, এগুলির গোডায় গজীব কার্য থাতে

